8t 3586

# ज्याचित्रा हिंद्

(উত্তর কাণ্ড)



অষ্টম সংস্করণ

শ্রীশরচ্চন্র চক্রবর্ত্তী



হুই টাকা

সর্বাশ্বত সংরক্ষিত

প্রকাশক—স্বামী আস্মবোধানন্দ উদ্বোধন কার্য্যালয় ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার ক্রিকাতা



5000

প্রিণ্টার—গ্রীনগেন্দ্রনাথ হাজরা বোদ প্রেদ ৩০ নং, ব্রজনথি মিত্র লেন কলিকাতা 3586



# নিবেদন

গত সাত বংসর যাবং "স্বামি-শিষ্য-সংবাদ" উদ্বোধন পত্রে ধারাবাহিক ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদিনে পুস্তকাকারে উদ্বোধন আফিস হইতে প্রকাশিত হইল।

যামিজী যথন প্রথমবার বিলাত হইতে আসিরা কলিকাতা বাগবাজার তবলরাম বস্তুর বাড়ীতে অবস্থান করেন, তথন হইতে শিয়ের সহিত স্থামিজীর নানারূপ বিচার ও শাস্ত্রপ্রসঙ্গ হইত। প্রকাষ মহেল্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ঐ সময়ে একদিন তথায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিন তিনি শিশ্বকে বলেন যে, স্থামিজীর সহিত যে সব প্রসঙ্গ হয়, তাহা যেন সে লিপিবজ করিয়া রাথে। মাষ্টার মহাশয়ের আদেশে শিশ্ব সেই সকল প্রসঙ্গ লিপিবজ করিয়া রাখিয়াছিল—তাহাতেই বিন্তৃত আকারে "স্থামি-শিশ্ব-সংবাদ" লিখিত হইয়াছে। এখানে ইহাও প্রকাশ থাকে যে, বেলুড়মঠের শ্রীযুক্ত নির্ম্মলানন্দ স্থামী মহারাজও এই সকল প্রসঙ্গ লিপিবজ করিয়া রাখিতে শিশ্বকে বহুধা উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এই তুই মহাপুরুষের নিকট শিশ্ব এই জন্ম রুতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে।

এই সকল প্রবন্ধের অধিকাংশই ডায়েরী হইতে লিখিত হইরাছে। যেথানে মৃতি হইতে লেখা হইরাছে, সেই সকল স্থান স্থামিজীর গুরুত্রাত্গণ ও শিষ্যবর্গকে ( যাহাদের সন্মুথে প্রসঙ্গোক্ত বিষয় সকল স্থামিজী ঐ ভাবে বলিয়াছিলেন ) দেথাইয়া, তাঁহাদের দারা প্রসঙ্গের সত্যতা পরীক্ষা করাইয়া ছাপান হইয়াছে। স্কুতরাং

এই সকল প্রসঙ্গে কোনরূপ ভ্রম প্রমাদ আছে বলিয়া শিষ্যের বিশ্বাস নাই। এই প্রসঙ্গের পঠন-পাঠন দ্বারা যদি কাহারও কল্যাণ দাধিত হয়, তবেই শিষ্য আপনাকে ক্বতার্থ জ্ঞান করিবে।

প্রকাশ থাকে যে, এই "স্বামি-শিষ্য-সংবাদের' সমগ্র স্বত্ব (entire right) শিষ্য বেলুড়-মঠের ট্রাষ্টি-(Trustee) গণকে দান করিয়াছে। ইহার সমগ্র আর স্বামিজীর সমাধিমন্দিরের ব্যয়সঙ্কলানে ব্যরিত হইবে; এবং অতঃপর যাহা উভ্তুত্ত থাকিবে, তাহা রামক্রফ-মঠের সেবাকল্পে ব্যয়িত হইবে। গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইলে, ইহার উত্তরোত্তর সমগ্র সংস্করণে শিষ্য বা সংসারসম্পর্কে শিষ্যের দায়াদগণের কোনরূপ দাবী থাকিল না বা থাকিবে না। ইতি—

গ্রন্থকার

मांच, ১৩১२

# সূচীপত্র

উত্তর কাণ্ড—কাল, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ।

প্রথম বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ (নির্দ্মাণকালে)। বর্ষ—১৮৯৮ খৃষ্টাক।

বিষয়—ভারতের উন্নতির উপায় কি ?—পরার্থে কর্মান্স্র্চান বা কর্মাযোগ।

ছিতীয় বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ (নিশ্মাণকালে)। বর্ধ—১৮৯৮ খৃষ্টাক।

বিষয়—জ্ঞানযোগ ও নির্বিকল্প সমাধি—অভী: —সকলেই একদিন ব্রহ্মবস্তু লাভ করিবে। পৃষ্ঠা—৮

তৃতীয় বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ ( নির্দ্মাণকালে )।

বিষয়—'শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি এক'—পূর্ণপ্রক্ত না হইলে প্রেমাস্থভূতি অসম্ভব—যথার্থ জ্ঞান বা ভক্তি যতক্ষণ লাভ হয় নাই, ততক্ষণই বিবাদ—ধর্ম্মরাক্ষা বর্ত্তমান ভারতে কিরূপ ধর্মাস্থ্রচান কর্ত্তব্য—শ্রীরামচন্দ্র, মহাবীর ও গীতাকার শ্রীক্ষম্বের পূজার প্রচলন করা আবশ্রুক—অবতার মহাপুরুষগণের আবির্ভাব-কারণ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাহাত্মা।

চতুর্থ বল্লী—স্থান বেলুড়-মঠ (নিশ্বাণকালে)। বর্ধ—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—ধর্মলাভ করিতে হইলে, কামকাঞ্চনাসক্তি ত্যাগ করা

গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয়ের পক্ষেই সমভাবে প্রয়োজন— কুপাসিদ্ধ কাহাকে বলে—দেশকালনিমিত্তের অতীত রাজ্যে কে কাহাকে কুপা করিবে। পৃষ্ঠা—২৪

পঞ্চম বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ (নির্দ্মাণকালে)। বর্ষ—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—থাতাথাতের বিচার কি ভাবে করিতে হইবে—আমিব
আহার কাহার করা কর্ত্তব্য—ভারতে বর্ণাশ্রম-ধর্মের কি
ভাবে পুন:প্রতিষ্ঠা হওয়া প্রয়োজন। পৃষ্ঠা—৩০
য়ঠ বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ (নির্মাণকালে)। বর্ষ—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ।
বিষয়—ভারতের ছর্দ্দশার কারণ, উহা দ্রীকরণের উপায়—বৈদিক
ছাঁচে দেশটাকে পুনরায় গড়িয়া তোলা এবং মন্থ, যাজ্ঞবন্ধা
প্রভৃতির ত্যায় মানুষ তৈয়ারী করা। পৃষ্ঠা—৩৮
সপ্তম বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ (নির্মাণকালে)। বর্ষ—১৮৯৮
খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—স্থান-কালাদির শুদ্ধতা বিচার কতক্ষণ—আত্মার প্রকাশের
অন্তরায় যাহা নাশ করে, তাহাই সাধনা—"ব্রন্ধজ্ঞানে
কর্মের লেশমাত্র নাই" শাস্ত্রবাক্যের অর্থ—নিদ্ধাম কর্ম
কাহাকে বলে—কর্মের দ্বারা আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না
তথাপি স্বামিজী দেশের লোককে কর্ম করিতে বলিয়াছেন
কেন ?—ভারতের ভবিষ্যৎ কল্যাণ স্থনিশ্চিত। পৃষ্ঠা—৪৬
অন্তম বল্লী—স্থান বেলুড়-মঠ (নির্ম্মাণকালে)। বর্ষ—১৮৯৮
খৃষ্টাক।

বিষয়—ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার কঠোর নিয়ম—দান্ত্বিক প্রকৃতিবিশিষ্ট লোকেই ঠাকুরের ভাব লইতে পারিবে—শুধু ধ্যানাদিতে নিযুক্ত থাকাই এ যুগের ধর্ম নহে, এখন চাই উহার সহিত গীতোক্ত কর্মবোগ। পৃষ্ঠা—৫৫ নবম বল্লী—স্থান—বেলুড্-মঠ। বর্ধ—১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে। বিষয়—স্থামিজীর নাগ মহাশয়ের সহিত মিলন—পরস্পরের সম্বন্ধে উভয়ের উচ্চ ধারণা। পৃষ্ঠা—৬০

नभम वङ्गी—शान त्वनूष्-मर्छ।

বিষয়—ত্রন্ধা, ঈশ্বর, মায়া ও জীবের স্বরূপ—সর্ব্বশক্তিমান্ ব্যক্তি বিশেষ বলিয়া ঈশ্বরকে ধারণা করিয়া, সাধনায় অগ্রসর হইয়া ক্রমে তাঁহার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারে—'অহং ত্রন্ধা' এইরূপ' বোধ না হইলে মুক্তি নাই—কামকাঞ্চনভোগস্পৃহা ত্যাগ না হইলে ও মহাপুরুষের ক্বপালাভ না হইলে উহা হয় না—অন্তর্ব্বহিঃ-সন্মাসে আত্মজানলাভ—'মেদাটে ভাব' ত্যাগ করা—কিরূপ চিন্তায় আত্মজান লাভ হয়—মনের স্বরূপ ও মনঃসংযম কিরূপে করিতে হয়—জ্ঞানপথের পথিক আপনার যথার্থ স্বরূপকেই ধ্যানের বিষয়রূপে অবলম্বন করিবে—অহৈতাবস্থা লাভে অন্তর্ব—জ্ঞান, ভক্তি, যোগরূপ সকল পথের লক্ষ্যই জীবকে ত্রন্মক্ত করা—অবতার-তত্ত্ব—'আত্মজ্ঞান' লাভে উৎসাহ প্রদান—আত্মজ্ঞ পুরুষের কর্ম্ম 'জগদ্ধিতায়' হয়। পৃষ্ঠা—৬৬

একাদশ বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ। বর্ষ—১৯০১ খৃষ্টান্ধ। বিষয়—স্থামিজীর কলিকাতা জুবিলি আর্ট একাডেমির অধ্যাপক

শ্রীবৃক্ত রণদাপ্রদাদ দাস গুপ্তের সহিত শিল্প সম্বন্ধে কথোপ-কথন—ক্বত্রিম পদার্থ-নিচম্বে মনোভাব প্রকাশ করাই শিল্পের লক্ষ্য হওয়া উচিত—ভারতের বৌদ্ধ যুগের শিল্প ঐ বিষয়ে জগতে শীর্ষ-স্থানীয়—ফটোগ্রাফের সহায়তা লাভ করিয়া ইউরোপী শিলের ভাবপ্রকাশ সম্বন্ধে অবনতি—ভিন্ন ভিন্ন জাতির শিল্পে বিশেষত্ব আছে—জড়বাদী ইউরোপ ও অধ্যাত্মবাদী ভারতের শিল্পে কি বিশেষত্ব আছে—বর্ত্তমান ভারতে শিল্পাবনতি—দেশের সকল বিস্তা ও ভাবের ভিতরে প্রাণসঞ্চার করিতে শীরামকৃঞ্চদেবের আগমন।

वामभ वज्ञी-छान-दिन्छ-मर्छ। वर्ध->२०० थृष्टोक।

বিষয়—স্বামিজীর শরীরে জ্রীরামরুঞ্চদেবের শক্তিসঞ্চার—পূর্বাবিষয়—ক্ষামিজীর কথা—নাগ মহাশরের বাটীতে আতিথ্য-স্বীকার আচার ও নিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা—কামকাঞ্চনাসক্তি-ত্যাগে

আত্মদর্শন।

পৃষ্ঠা—৮৯

ত্রয়োদশ বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ। বর্ষ—১৯০১ খৃষ্টাক।
বিষয়—স্বামিজীর মনঃসংযম—তাঁহার স্ত্রী-মঠ-স্থাপনের সঙ্কর
দম্বন্ধে শিষ্যকে বলা—এক চিৎসত্তা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের
মধ্যে সমভাবে বিজমান—প্রাচীন যুগে স্ত্রীলোকদিগের
শাস্ত্রাধিকার কতদূর ছিল—স্ত্রীজাতির সন্মাননা ভিন্ন
কোন দেশ বা জাতির উন্নতিলাভ অসম্ভব—তস্ত্রোক্ত
বামাচারের দ্যিত ভাবই বর্জ্জনীয়; নতুবা স্ত্রীজাতির
দন্মাননা ও পূজা প্রশন্ত ও অমুষ্ঠেয়—ভাবী স্ত্রী-মঠের
নির্মাবলী—ঐ মঠে শিক্ষিতা ব্রন্মচারিনীদের দ্বারা
সমাজের কিরূপ প্রভূত কল্যাণ হইবে—পরব্রন্ধে লিক্ষভেদ
নাই; উহা কেবল 'আমি তুমি'র রাজ্যে বিজ্ঞমান—
অতএব স্ত্রীজাতির ব্রন্ধ্রজা হওয়া অসম্ভব নহে—বর্ত্তমানে-

প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষায় অনেক ক্রাট থাকিলেও উহা নিন্দনীয় নহে—ধর্মকে শিক্ষার ভিত্তি করিতে হইবে—মানবের ভিতর ব্রন্ধবিকাশের সহায়কারী কার্যাই সংকার্যা— বেদাস্ত-প্রতিপাত্য ব্রন্ধজ্ঞানে কর্মের অত্যস্ত অভাব থাকিলেও তল্লাভে কর্ম গোণভাবে সহায়ক হয়; কারণ, কর্ম দ্বারাই মানবের চিত্তগুদ্ধি হয়, এবং চিত্তগুদ্ধি না হইলে জ্ঞান হয় না।

ততুর্দশ বল্লী-স্থান-বেলুড় মঠ। বর্ষ-১৯০১ খৃষ্টাবদ।

বিষয়—স্বামিজীর ইন্দ্রিয়-সংযম, শিষ্যপ্রেম, রন্ধনকুশলতা ও অসাধারণ মেধা—রায়গুণাকর ভারতচক্র ও মাইকেল মধুস্দন দত্ত সম্বন্ধে তাঁহার মতামত। পৃষ্ঠা—১১৩

পঞ্চদশ বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ। বর্ষ—১৯০১ খৃষ্টান্দ।
বিষয়—আত্মা অতি নিকটে রহিয়াছেন, অথচ তাঁহার অনুভৃতি
সহজে হয় না কেন—অজ্ঞানাবস্থা দূর হইয়া জ্ঞানের প্রকাশ
হইলে জীবের মনে নানা সন্দেহ প্রশ্লাদি আর উঠে না—
স্থামিজীর ধ্যানতন্ময়তা পৃষ্ঠা—১২১

বোড়শ বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ। বর্ষ—১৯০১ খৃষ্টান্দ।

বিষয়—অভিপ্রায়ায়্যায়ী কার্য্য অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া
স্বামিজীর চিত্তে অবসাদ—বর্ত্তমান কালে দেশে কির্নপ
আদর্শের আদর হওয়া কল্যাণকর—মহাবীরের আদর্শ—
দেশে বীরের কঠোর-প্রাণতার উপযোগী সকল বিষয়ের
আদর প্রচলন করিতে হইবে—সকল প্রকার হর্ব্বলতা
পরিত্যাগ করিতে হইবে—স্বামিজীর বাক্যের অভূত
শক্তির দৃষ্টাস্ত—লোককে শিক্ষা দিবার জন্ত শিষ্যকে

উৎসাহিত করা—'সকলের মৃক্তি না হইলে ব্যষ্টির মৃক্তি নাই' মতের আলোচনা ও প্রতিবাদ—ধারাবাহিক কল্যাণ-চিন্তা দ্বারা জগতের কল্যাণ করা। পৃষ্ঠা—১২৭

সপ্তদশ বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ। বর্ধ—১৯০১ খৃষ্টান্দ। বিষয়—মঠ সম্বন্ধে নৈষ্টিক হিন্দুদিগেব পূর্ব্ব-ধারণা—মঠে ৺হুর্গোৎ-

দব এবং ঐ ধারণার নিবৃত্তি—নিজ জননীর সহিত স্বামিজীর ৺কালীঘাট দর্শন ও ঐ স্থানের উদারভাব সম্বন্ধে মতপ্রকাশ—স্বামিজীর স্থায় ব্রহ্মক্ত পুরুষের দেব-দেবীর পূজা করাটা ভাবিবার বিষয়—মহাপুরুষ ধর্মারক্ষার নিমিত্তই জন্ম পরিগ্রহ করেন—দেবদেবীর পূজা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিলে স্বামিজী কথনই ঐরপ করিতেন না—স্বামিজীর স্থায় দর্ববিগুণসম্পন্ন ব্রহ্মক্ত মহাপুরুষ এ যুগে আর বিতীয় জন্মগ্রহণ করেন নাই—তাঁহার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইলেই দেশের ও জীবের গ্রুব কল্যাণ।

পৃষ্ঠা—১৩৯

অষ্টাদশ বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ। বর্ষ—১৯০২ খৃষ্টান্দ।
বিষয়—ঠাকুরের জন্মোৎসব ভবিষ্যতে কি ভাবে হইলে ভাল হয়—
শিষ্যকে আশীর্কাদ 'যখন এখানে এসেছিস, তখন নিশ্চয়
জ্ঞানলাভ হবে'—গুরু শিষ্যকে কতকটা সাহায্য করিতে
পারেন—অবতার পুরুষেরা এক দণ্ডে জীবের সমস্ত বন্ধন
ঘুচাইয়া দিতে সক্ষম—ক্ষপা—শরীর-রক্ষার পরে ঠাকুরকে
দেখা—পওহারী বাবা ও স্থামিজী-সংবাদ। পূর্চা—১৫০
উনবিংশ বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ। বর্ষ—১৯০২ খৃষ্টান্দ।

বিষয়—স্বামিজী শেষ জীবনে কি ভাবে মঠে থাকিতেন—তাঁহার

দরিদ্র-নারায়ণ দেবা—দেশের গরীব হংথীর প্রতি তাঁহার জ্বলন্ত সহাম্পূতি। পৃষ্ঠা—১৬০ বিংশ বল্লী—স্থান—বেলুড্-মঠ। বর্ধ—১৯০২ খৃষ্টান্ধ (প্রারম্ভ)। বিষয়—বরাহনগর মঠে শ্রীরামক্তঞ্চদেবের সন্ন্যাসী শিয়দিগের সাধন ভজ্জন—মঠের প্রথমাবস্থা—স্বামিজীর জীবনের ক্ষয়েকটি হংথের দিন—সন্ন্যাসের কঠোর শাসন।

একবিংশ বল্লী—স্থান—বেল্ড্-মঠ। বর্ষ—১৯০২ খৃষ্টাক।
বিষয়—বেল্ড্ মঠে ধ্যানজপান্থপ্ঠান—বিহারপিনী কুল-কুগুলিনীর
জাগরণে আত্মদর্শন—ধ্যানকালে একাগ্র হইবার উপায়—
মনের সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প অবস্থা—কুলকুগুলিনী-জাগরণের উপায়—ভাব-সাধনার পথে বিপদ—কীর্ত্তনাদির
পরের অনেকের পাশব-প্রবৃত্তির বৃদ্ধি কেন হয়—কিরূপে
ধ্যানারস্ত করিবে—ধ্যানাদির সহিত নিক্ষাম কন্দ্যামুষ্ঠানের
উপদেশ।

পৃষ্ঠা—১৭৩

দাবিশে বল্লী—স্থান —বেলুড়-মঠ। বর্ধ—১৯০২ খৃষ্টান্দ।
বিষয়—মঠে কঠোর বিধি-নিরমের প্রচলন—'আআরামের কোটা'
ও উহার শক্তি পরীক্ষা—স্বামিজীর মহত্ত সম্বন্ধে শিষ্যের
প্রেমানন্দ স্বামীর সহিত কথোপকথন—পূর্ববঙ্গে অধৈতবাদ
বিস্তার করিতে স্বামিজীর শিষ্যকে উৎসাহিত করা, এবং
বিবাহিত হইলেও, ধর্মলাভ হইবে বলিয়া তাহাকে অভয়দান—শ্রীশ্রীরামকৃঞ্চদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যবর্গসম্বন্ধে স্বামিজীর
বিশ্বাস—নাগমহাশরের সিদ্ধসম্বন্ধ।

ত্রয়োবিংশ বল্লী—স্থান—কলিকাতা হইতে মঠে নৌকাযোগে।
বর্ষ—১৯০২ খৃষ্টান্দ।

বিষয়—স্বামিজীর নিরভিমানিতা—কামকাঞ্চনের সেবাত্যাগ না
করিলে ঠাকুরকে ঠিকঠিক বুঝা অসম্ভব—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত কাহারা—সর্বত্যাগী সন্মাসী
ভক্তেরাই সর্বকাল জগতে অবতার মহাপুরুষদিগের ভাব
প্রচার করিয়াছেন—গৃহী ভক্তেরা ঠাকুরের সম্বন্ধে যাহা
বলেন, তাহাও আংশিকভাবে সত্য—মহান্ ঠাকুরের এক
বিন্দু ভাব ধারণ করিতে পারিলে মামুষ ধন্ত হয়—সন্মাসী
ভক্তদিগকে ঠাকুরের বিশেষভাবে উপদেশ দান—কালে
সমগ্র পৃথিবী ঠাকুরের উদার ভাব গ্রহণ করিবে—ঠাকুরের
কৃপাপ্রাপ্ত সাধুদের সেবা, বন্দনা মানবের কল্যাণকর।

পৃষ্ঠা---১৮৮

চতুর্ব্বিংশ বল্লী—শেষ দেখা—স্থান—বেলুড়-মঠ। বর্ষ—১৯০২ খৃষ্টান্দ।

বিষয়—জাতীয় আহার, পোষাক ও আচার পরিত্যাগ দ্যণীয়

—বিস্তা সকলের নিকট হইতে শিথিতে পারা যায়, কিস্তু
যে বিত্তাশিক্ষায় জাতীয়ত্ব লোপ হয়, তাহার সর্বাথা
পরিহার কর্ত্তব্য—পরিচ্ছদ সম্বন্ধে শিষ্যের সহিত কথোপকথন—স্থামিজীর নিকট শিষ্যের ধ্যানৈকাগ্রতা লাভের
জন্ম প্রার্থনা—স্থামিজীর শিষ্যকে আশীর্বাদ করা—
বিদায়।

পৃষ্ঠা—১৯৭





৫। সামী এমানন ৩। স্বামী সদানন ( নীচে উপ্রিষ্ট ) [ ১৬এ, বোদ পাড়া লেনে গৃহীত ফটোগাছ্ ] 8। यामी जूनीज्ञानम २। यामी भिरानम ষামী তিওণাতীত

81



# স্বামি-শিষ্য সংবাদ

( উত্তর কাণ্ড )

## প্রথম বল্লী

স্থান-বেল্ড় মঠ ( নির্দ্বাণকালে )

वर्ध-->৮৯৮

বিষয়

ভারতের উন্নতির উপায় কি ? পরার্থে কর্মান্দ্র্চান বা কর্ম্মযোগ

শিষ্য। স্বামিজী, আপনি এদেশে বক্তৃতা দেন না কেন ? বক্তৃতা-প্রভাবে ইউরোপ আমেরিকা মাতাইরা আদিলেন; কিন্তু ভারতে ফিরিয়া আপনার ঐ বিষয়ে উচ্চম ও অফুরাগ যে কেন কমিয়া গিয়াছে, তাহার কারণ বৃঝিতে পারি না। পাশ্চাত্যদেশদকলের অপেক্ষা এখানেই আমাদিগের বিবেচনায়, ঐরপ উন্তমের অধিক প্রয়োজন।

স্বামিজী। এদেশে আগে Ground (জমি) তৈরী করতে হবে। তবে বীজ ফেল্লে গাছ হবে। পাশ্চাত্যের মাটীই এখন বীজ ফেল্বার উপযুক্ত, খুব উর্বরা। ওদেশের লোকেরা এখন ভোগের শেষ দীমার উঠেছে। ভোগে

#### স্বামি-শিয়্য-সংবাদ

হপ্ত হয়ে এখন তাদের মন তাতে আর শান্তি পাচ্ছে
না। একটা দারুণ অভাব বোধ কর্ছে। তোদের
দেশে না আছে ভোগ, না আছে বোগ। ভোগের
ইচ্ছা কতকটা তৃপ্ত হলে, তবে লোকে যোগের কথা
শোনে ও বোঝে। অন্নাভাবে ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন, রোগশোক-পরিতাপের জন্মভূমি ভারতে লেক্চার ফেক্চার
দিয়ে কি হবে?

শিখ্য। কেন, আপনিই ত কথন কথন বলিয়াছেন, এদেশ ধর্মভূমি। এদেশে লোকে যেমন ধর্মকথা বৃঝে ও কার্য্যতঃ
ধর্মানুষ্ঠান করে, অন্তদেশে সেরপ নহে। তবে আপনার
জ্বলস্ত বাগ্যিতায় কেন না দেশ মাতিয়া উঠিবে—কেন
না ফল হইবে?

স্বামিজী। ওরে ধর্মকর্ম্ম কর্তে গেলে, আগে ক্র্মাবতারের পূজা চাই; পেট হচ্ছেন সেই ক্র্ম। এঁকে আগে ঠাণ্ডা না কল্লে, তোর ধর্মকর্ম্মের কথা কেউ নেবে না। দেখ্তে পাচ্ছিদ্ না, পেটের চিস্তাতেই ভারত অস্থির! বিদেশীর সহিত প্রতিদ্বন্ধিতা, বাণিজ্যে অবাধ রপ্তানি, সর্বাপেক্ষা তোদের পরস্পারের ভিতর দ্বণিত দাসমূলভ ঈর্মাই ভোদের দেশের অস্থি মজ্জা খেয়ে ফেলেছে। ধর্মকথা শুনাতে হলে আগে এদেশের লোকের পেটের চিস্তা দ্র কর্তে হবে। নতুবা শুধু লেক্চার্ ফেক্চারে বিশেষ কোন ফল হবে না।

শিশ্য! তবে আমাদের এখন কি করা প্রয়োজন ?

স্বামিজী। প্রথমতঃ কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের

यात्रा निस्करमत मःगातत क्या ना एएत भरते हैं জীবন উৎসর্গ কর্তে প্রস্তুত হবে। আমি মঠ স্থাপন করে কতকগুলি বাল-সন্ন্যাসীকে তাই ঐরপে তৈরী কচ্ছি। শিক্ষা শেষ হলে, এরা দারেদারে গিয়ে সকলকে তাদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিয়ে বলবে, ঐ অবস্থার উন্নতি কিন্ধপে হতে পারে সে বিষয়ে উপদেশ দেবে, আর, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মহান সত্যগুলি <u> শোজা কথায় জলের মত পরিষ্কার করে তাদের বৃথিয়ে</u> দেবে। তোদের দেশের Mass of People (জন-সাধারণ) যেন একটা Sleeping Leviathan (একটা वित्रां कारनात्रांत, पूमित्त्र तरम्रह )! अत्मरमत अहे त्य বিশ্ববিত্যালয়ের শিক্ষা, এতে শতকরা বড় জ্বোর একজন কি ছইজন দেশের লোক শিক্ষা পাচ্ছে। যারা পাচ্ছে —তারাও দেশের হিতের জন্ম কিছু করে উঠ্তে পারছে न। कि करत्रहे वा विष्ठाति कत्रव वन ? करना एथरक বেরিয়েই দেখে, সে সাত ছেলের বাপ্! তখন যা তা করে একটা কেরানীগিরি, বড় জোর একটা ডেপুটাগিরি নেয়। ওই হল শিক্ষার পরিণাম। তারপর সংসারের ভারে উচ্চকর্ম উচ্চচিস্তা করবার তাদের আর সময় কোণায়? তার নিজের স্বার্থই সিদ্ধ হয় না.-পরার্থে দে আবার কি করবে ?

শিষ্য। তবে কি আমাদের উপায় নাই ?

#### স্বামি-শিষ্য সংবাদ

স্বামিজী। অবশু আছে। এ সনাতন ধর্মের দেশ। এদেশ পড়ে গেছে বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই আবার উঠ্বে। এমন উঠ্বে र्य क्र १९ (मर्ट्य ज्यांक् इस्त्र याद्य । सिविम नि ?—नमी বা সমুদ্রে তরঙ্গ যত নামে, ঢেউটা তারপর তত জোরে ওঠে—এখানেও দেইরপ হবে। দেখ ছিদ্ না, প্র্কাকাশে অরুণোদর হয়েছে, সূর্য্য ওঠবার আর বিলম্ব নেই। তোরা এই সময়ে কোমর বেঁধে লেগে যা—সংসার ফংসার করে কি হবে ? তোদের এখন কাজ হচ্ছে দেশেদেশে গাঁরেগাঁরে গিয়ে দেশের লোকদের ব্ঝিয়ে দেওয়া যে, আর আলিখ্যি করে বদে থাক্লে চলছে না! শিক্ষাহীন, ধর্ম্মহীন বর্ত্তমান অবনতিটার কথা তাদের ব্ঝিয়ে দিয়ে বলগে—"ভাই সব ওঠ, জাগ, কত দিন আর ঘুমুবে?" আর, শান্ত্রের মহান্ সত্যগুলি সরল করে তাদের বুঝিয়ে দিগে। এতদিন এ দেশের ব্রান্ধণেরা ধর্মটা একচেটে করে বদে ছিল। কালের স্রোতে তা যথন আর টিক্লো না, তথন সেই ধর্মটা দেশের সকল লোকে যাতে পায়, তার ব্যবস্থা কর্গে। সকলকে বোঝাগে ব্রাহ্মণদের ভাগ তোমাদেরও ধর্মে সমানাধিকার। আচণ্ডালকে এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর। আর সোজা কথায় তাদের বাবদা বাণিজা কৃষি প্রভৃতি গৃহস্থ-জীবনের অত্যাবশুক বিষয়গুলি উপদেশ দিগে। নতুবা তোদের লেখা পড়াকেও ধিক্—আর তোদের বেদবেদান্ত পড়াকেও ধিক !

শিষ্য। মহাশয়, আমাদের সে শক্তি কোথায়? আপনার শতাংশের একাংশ শক্তি থাকিলে, নিজেও ধন্ত হইতাম, অপরকেও ধন্ত করিতে পারিতাম।

স্বামিজী। দূর মূর্থ! শক্তি ফল্তি কেউ কি দেয় ? ও তোর ভেতরেই রয়েছে, সময় হলেই আপনা আপনি বেরিয়ে পড়্বে। তুই কাজে লেগে যা না; দেখ্বি এত শক্তি আস্বে যে সামলাতে পারবি নি। পরার্থে এতটুকু কাজ কর্লে ভিতরের শক্তি জেগে ওঠে; পরের জন্ম এতটুকু ভাব্লে, ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়। তোদের এত ভালবাসি; কিন্ত ইচ্ছা হয় তোরা পরের জন্ম থেটে থেটে মরে যা—আমি দেখে খুসী হই।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, যাহারা আমার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহাদের কি হইবে?

স্বামিন্ধী। তুই যদি পরের জন্ম প্রাণ দিতে প্রস্তুত হস্, ত ভগবান তাদের একটা উপায় কর্বেনই কর্বেন। ''নহি কল্যাণকুৎ কন্চিৎ তুর্গতিং তাত গচ্ছতি,'' গীতায় পড়েছিস্ ত ?

শিষ্য। আজে হাঁ।

স্বামিজী। ত্যাগই হচ্ছে আসল কথা—ত্যাগী না হলে কেউ
পরের জগু যোল আনা প্রাণ দিয়ে কাজ করতে পারে
না। ত্যাগী সকলকে সমভাবে দেখে—সকলের সেবায়
নিযুক্ত হয়। বেদান্তেও পড়েছিস্, সকলকে সমানভাবে দেখ্তে হবে; তবে একটি দ্রী ও কয়েকটি
ছেলেকে বেশী আপনার বলে ভাব্বি কেন ? তোর

#### স্বামি-শিগ্র-সংবাদ

দোরে স্বয়ং নারায়ণ কাঙ্বাল বেশে এসে অনাহারে
মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে রয়েছেন ! তাঁকে কিছু না দিয়ে,
খালি নিজের ও নিজের স্ত্রী-পুত্রদেরই উদর নানাপ্রকার
চর্ম্যা চোষ্যা দিয়ে পূর্ত্তি করা—সে ত পশুর কাজ।

শিষ্য। মহাশন্ন, পরার্থে কার্য্য করিতে সময়ে সময়ে বহু অর্থের প্রয়োজন হয়। তাহা কোথায় পাইব ?

স্বামিজী। বলি, যতটুকু ক্ষমতা আছে ততটুকুই আগে কর্ না।
প্রদার অভাবে যদি কিছু নাই দিতে পারিদ্—একটা
মিষ্টি কথা বা ছটো সং উপদেশও ত তাদের শোনাতে
পারিদ্! না—তাতেও তোর টাকার দরকার ?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ, তা পারি।

স্বামিজী। 'হাঁ পারি' কেবল মুথে বল্লে হচ্ছে না। কি পারিদ্—
তা কাজে আমার দেখা, তবেত জান্ব—আমার কাছে
আসা সার্থক। লেগে বা—কদিনের জন্ত জীবন ?
জগতে যথন এসেছিদ্, তথন একটা দাগ রেথে যা।
নতুবা গাছ পাথরও ত হচ্ছে মর্ছে—ঐরপ জন্মতে
মর্তে মানুষের কথন ইচ্ছা হয় কি ? আমায় কাজে
দেখা যে, তোর বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে। সকলকে
এই কথা শোনাগে—"তোমাদের ভিতর অনন্ত শক্তি
রয়েছে, সেই শক্তিকে জাগিয়ে তোল।" নিজের মুক্তি
নিয়ে কি হবে ?—মুক্তি কামনাও ত মহা স্বার্থপরতা।
ফেলে দে ধ্যান—ফেলে দে মুক্তি ফুক্তি—আমি যে
কাজে লেগেছি, সেই কাজে লেগে যা।

শিষ্য অবাক্ হইয়া গুনিতে লাগিল। স্বামিজী পুনরায় বলিতে. লাগিলেন—

তোরা ঐকপে আগে জমি তৈরী কর্গে। আমার মত হাজার হাজার বিবেকানন্দ পরে বক্তৃতা করতে নরলোকে শরীর ধারণ করবে; তার জ্বল্য ভাবনা নেই। এই দেখ না, আমাদের ( জ্রীরামকৃষ্ণশিষ্যদিগের ) ভিতরে যারা আগে ভাবতো—তাদের কোন শক্তি নেই, তারাই এখন অনাথ-আশ্রম, ছভিক্ষ-ফণ্ড কত কি খুলুছে ! দেখ ছিস না —নিবেদিতা, ইংরেজের মেয়ে হয়েও, তোদের সেবা করতে শিথেছে ? আর তোরা তোদের নিজের দেশের লোকের জন্ম তা কর্তে পার্বিনি? यथारन महामाती श्राह, यथारन स्नीत्वत इःथ श्राह, राथात्म इंडिक रुख़र्ছ—हरन यां मितिक । नम्र—मरत्ररे ষাবি। তোর আমার মত কত কীট হচ্ছে মরছে। তাতে জগতের কি আদৃছে যাচ্ছে? একটা মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে ত যাবিই; তা ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই মরা ভাল! এই ভাব ঘরে ঘরে প্রচার কর, নিজের ও দেশের মঙ্গল হবে। তোরাই দেশের আশা ভরসা। তোদের কর্মহীন দেথ্লে আমার বড় কষ্ট হয়। লেগে या-- (नार्ष या। तनि कतिम् नि-मृज् ज निन निन নিকটে আদৃছে ! পরে কর্বি বলে আর বদে থাকিস্নি---তা হলে কিছুই হবে না।

## দিতীয় বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ ( নির্মাণকালে )

বর্ষ--১৮৯৮

বিষয়

জ্ঞানযোগ ও নির্বিকল্প সমাধি—অভীঃ— সকলেই একদিন ব্রহ্মবস্ত লাভ করিবে

শিষ্য। স্বামিজী, ব্ৰহ্ম যদি একমাত্ৰ সত্য বস্তু হন তবে জগতে এত বিচিত্ৰতা দেখা যায় কেন ?

স্বামিন্দী। ব্রশ্ন বস্তুকে (সত্যই হন বা আর যাই হন) কে জানে বল্? জগৎটাকেই আমরা দেখি ও সত্য বলে দৃঢ় বিশ্বাস করে থাকি। তবে স্ষষ্টিগত বৈচিত্র্যটাকে সত্য বলে স্বীকার করে বিচারপথে অগ্রসর হলে কালে একত্বমূলে পৌছান যায়। যদি সেই একত্বে অবস্থিত হতে পার্তিস্, তা হলে এই বিচিত্রতাটা দেখ্তে পেতিস্না।

শিষ্য। মহাশন্ধ, যদি একছেই অবস্থিত হইতে পারিব, তবে এই প্রশ্নই বা কেন করিব? আমি বিচিত্রতা দেখিয়াই যথন প্রশ্ন করিতেছি, তথন উহাকে সত্য বলিয়া অবশ্য মানিয়া লইতেছি।

স্থামিজী। বেশ কথা। স্থাষ্টর বিচিত্রতা দেখে, উহাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে, একত্বের মূলানুসন্ধান করাকে শাস্ত্রে ব্যতিরেকী বিচার বলে। অর্থাৎ অভাব বা অসত্য বস্তুকে ভাব বা সত্য বস্তু বলে ধরে নিয়ে, বিচার করে দেখান যে, সেটা ভাব নয়, অভাব বস্তু। তুই ঐরপে মিথ্যাকে সত্য বলে ধরে সত্যে পৌছানর কথা বল্ছিস্—কেমন ?

শিশ্য। আজ্ঞা হাঁ, তবে আমি ভাবকেই সত্য বলি এবং ভাব-রাহিত্যটাকেই মিখ্যা বলে স্বীকার করি।

স্থামিজী। আচ্ছা। এখন দেখ্, বেদ বল্ছে—একমেবাদ্বিতীয়ন্।

যদি বস্তুতঃ এক ব্ৰহ্মই থাকেন, তবে তোর নানাত্ব ত

মিখ্যা হচ্ছে; বেদ মানিস্ত ?

শিষ্য। বেদের কথা আমি মানি বটে। কিন্তু যদি কেহ না মানে তাহাকেও ত নিরস্ত করিতে হইবে ?

শ্বামিন্দ্রী। তাও হয়। জড়-বিজ্ঞান সহায়ে তাকে প্রথম বেশ করে
ব্বিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় যে, ইন্দ্রিয়ল প্রত্যক্ষকেও
আমরা বিশ্বাস কর্তে পারি না; ইন্দ্রিয়সকলও ভূল সাক্ষ্য
দেয়; এবং যথার্থ সত্য বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়-মন-বৃদ্ধির
বাইরে রয়েছে। তারপর তাকে বল্তে হয়, মন, বৃদ্ধি ও
ইন্দ্রিয়ের পারে যাবার উপায় আছে। উহাকেই ঋষিরা
যোগ বলেছেন। যোগ অমুষ্ঠান-সাপেক্ষ—উহা হাতে
নাতে কর্তে হয়। বিশ্বাস কর আর নাই কর, করলেই
ফল পাওয়া যায়। করে দেখ্—হয়, কি না হয়। আমি
বাস্তবিকই দেখেছি, ঋষিরা যা বলেছেন সব সতা! এই
দেখ্, তুই যাকে বিচিত্রতা বল্ছিস, তা এক সময় লুপ্ত

#### স্বামি-শিগ্র-সংবাদ

হয়ে যায়, অহুভব হয় না। তা আমি নিজের জীবনে ঠাকুরের ক্নপায় প্রত্যক্ষ করেছি।

শিষ্য। কথন্ ঐরূপ করিয়াছেন ?

স্বামিজী। একদিন ঠাকুর দক্ষিণেখরের বাগানে আমার ছুঁরে দিয়েছিলেন; দেবামাত্র দেখলুম, ঘরবাড়ী, দোর দালান, গাছপালা, চক্র, স্থ্য—সব যেন আকাশে লয় পেয়ে যাছে। ক্রমে আকাশও যেন কোথার লয় পেয়ে গেল —তারপর কি যে প্রত্যক্ষ হয়েছিল, কিছুই য়রণ নেই; তবে মনে আছে, ঐরপ দেখে বড় ভয় হয়েছিল— চীৎকার করে ঠাকুরকে বলেছিলুম, 'ওগো তুমি আমার কি কর্চ গো, আমার যে বাপ, মা আছে!'—ঠাকুর তাতে হাস্তে হাস্তে 'তবে এখন থাক' বলে ফের ছুঁয়ে দিলেন। তখন ক্রমে আবার দেখলুম—ঘরবাড়ী, দোর, দালান—যা যেমন সব ছিল, ঠিক দেই রকম রয়েছে! আর একদিন—আমেরিকার একটি lakeএর (হদের) ধারে ঠিক ঐরপ হয়েছিল।

শিয়া অবাক্ হইয়া শুনিতেছিল। কিয়ৎ পরে বলিল—আচ্ছা মহাশন্ত্ব, ঐরূপ অবস্থা মস্তিক্ষের বিকারেও ত হতে পারে? আর এক কথা, ঐ অবস্থাতে আপনার বিশেষ আনন্দ উপনাক্তি হয়েছিল কি?

স্বামিজী। যথন রোগের থেয়াল নয়, নেশা করে নয়, রকম-বেরকমের দম টেনেও নয়, সহজ মান্ত্যের স্থাবস্থায় এ অবস্থা হয়ে থাকে, তথন তাকে মস্তিক্ষের বিকার কি করে বল্বি ? বিশেষতঃ যথন আবার ঐরপ অবস্থা-লাভের কথা বেদের সঙ্গে মিল্ছে, পূর্ব্বপূর্ব আচার্যা ও ঋষিগণের আপ্রবাক্যের সঙ্গে মিলে যাছে। আমার কি শেষে তুই বিক্বত মন্তিফ ঠাওরালি ?

শিষ্য। না মহাশয়, আমি তাহা বলিতেছি না। শাস্ত্রে যথন
শতশত এরপ একথার্ভূতির দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, আপনি
যথন বলিতেছেন যে ইহা করামলকবং প্রত্যক্ষসিদ্ধ,
আর আপনার অপরোক্ষার্ভূতি যথন বেদাদি শাস্ত্রোক্ত বাক্যের অবিসয়াদী, তখন ইহাকে মিধ্যা বলিতে সাহদ হয় না। শ্রীশঙ্করাচার্য্যন্ত বলিয়াছেন—ক গতং কেন বা নীতং, ইত্যাদি।

স্বামিজী। জান্বি, এই একস্বজ্ঞান—বাকে তোদের শাস্ত্রে ব্রহ্মান্ত্ভূতি বলে—হলে জীবের আর ভর থাকে না—জন্মগৃত্যুর
পাশ ছিল্ল হল্পে যায়। এই হেয় কামকাঞ্চনে বদ্ধ হয়ে
জীব সে ব্রহ্মানন্দ লাভ কর্তে পারে না। সেই পরমানন্দ
পেলে, জগতের স্থখহঃথে জীব আর অভিভূত হয় না।

শিবা। আচ্ছা মহাশয়, যদি তাহাই হয়, এবং আমরা যদি যথার্থ
পূর্ণব্রহ্মস্বরূপই হই, তাহা হইলে ঐরপে সমাধিতে স্থথলাভে আমাদের যত্ন হয় না কেন? আমরা তুচ্ছ কামকাঞ্চনের প্রলোভনে পড়িয়া বারবার মৃত্যুমুথে ধাবমান
হইতেছি কেন?

স্বামিজী। তুই মনে কচ্ছিস্, জীবের সে শান্তিলাতে আগ্রহ নেই
বৃঝি ? একটু ভেবে দেখ্—ব্ঝতে পার্বি, যে যা

### স্বামি-শিয়্য-সংবাদ

কচ্ছে, সে তা ভূমা স্থথের আশাতেই কর্ছে। তবে
সকলে ঐ কথা ব্যে উঠ্ তে পারছে না। সে পরমানন্দ
লাভের ইচ্ছা আব্রহ্মস্তম্ব পর্যান্ত সকলে পূর্ণভাবে রয়েছে।
আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মন্ত সকলের অন্তরের অন্তরে রয়েছেন।
তুইও সেই পূর্ণব্রহ্ম। এই মূহূর্ত্তে ঠিক ঠিক ভাবলেই ঐ
কথার অন্থভূতি হয়। কেবল অন্থভূতির অভাব মাত্র।
তুই যে চাকরী করে স্ত্রী-পূত্রের জন্ম এত থাট্ছিদ্, তার
উল্লেখ্যও সেই সচিদানন্দলাভ। এই মোহের মারপেঁচে
পড়ে ঘা থেয়ে থেয়ে ক্রমশঃ স্বস্করপে নজর আদ্বে।
বাসনা আছে বলেই ধাকা থাচ্ছিদ্ ও থাবি। ঐরপে
ধাকা থেয়ে থেয়ে নিজের দিকে দৃষ্টি পড়্বে; সকলেরই
এক সময় পড়বেই পড়বে। তবে কারও এ জ্ব্মে—
কারও বা লক্ষ জ্ব্মে।

শিষ্য। সে চৈতন্ত হওয়া, মহাশয়, আপনার আশীর্জাদ ও ঠাকুরের রূপা না হইলে কথনও হইবে না।

স্বামিজী। ঠাকুরের ক্পণা-বাতাস ত বইছেই। তুই পাল তুলে দেনা ! যথন যা কর্বি, থ্ব একান্তমনে কর্বি। দিনরাত ভাব্বি, আমি সচিচদান-দস্তরপ—আমার আবার ভয় ভাবনা কি ? এই দেহ মন বৃদ্ধি সবই ক্ষণিক—এর পারে যা তাই আমি।

শিশ্য। ঐ ভাব ক্ষণিক আসিলেও আবার তথনি উড়িয়া যায় ও ছাই ভন্ম সংসার ভাবি।

স্বামিজী। ও রকম প্রথম প্রথম হয়ে থাকে। ক্রমে গুধ্রে যাবে।

তবে মনের খুব তীব্রতা, ঐকান্তিক ইচ্ছা চাই। ভাব বি যে আমি নিত্য-শুদ্ধ-বৃদ্ধ-মৃক্তস্বভাব, আমি কি কথন অন্তায় কাব্ধ কর্তে পারি? আমি কি দামান্ত কাম-কাঞ্চনলোভে পড়ে দাধারণ জীবের ন্তায় মৃগ্ধ হতে পারি? মনে এমনি করে জোর কর্বি। তবে ত ঠিক কল্যাণ হবে।

শিষ্য। মহাশন্ত্র, এক একবার মনের বেশ জোর হয়। আবার ভাবি, ডেপুটিগিরির জন্ত পরীক্ষা দিব—ধন মান হবে, বেশ মজার থাক্ব।

স্বামিজী। মনে যথন গুদব আদ্বে, তথনি বিচার কর্বি। তুই ত বেলাস্ত পড়েছিদ্ ?—ঘূম্বার সময়ও বিচারের তরোয়াল-থানা শিল্পরে রেথে ঘূম্বি, যেন স্বপ্লেও লোভ দাম্নে না এগুতে পারে। এইরূপে জোর করে বাদনা ত্যাগ কর্তে কর্তে ক্রমে যথার্থ বৈরাগ্য আদ্বে—তথন দেখ্বি, স্বর্ণের দ্বার খুলে গেছে।

শিষ্য। আচ্ছা স্বামিন্ধী, ভক্তিশান্তে যে বলে, বেণী বৈরাগ্য হলে ভাব থাকে না ?

স্বামিন্দ্রী। আরে ফেলে দে তোর সে ভক্তিশাস্ত্র, যাতে ওরকম
কথা আছে। বৈরাগ্য! বিষয়বিতৃষ্ণা—না হলে, কাকবিষ্ঠার আয় কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না কর্লে, "ন সিধ্যতি
ব্রহ্মশতান্তরেহপি," ব্রহ্মার কোটীকল্পেও জীবের মৃক্তি
নেই। জ্বপ, ধ্যান, পৃজা, হোম, তপস্তা, কেবল তীব্র
বৈরাগ্য আন্বার জন্ত। তা যার হয়নি, তার জান্বি,—

#### স্বামি-শিখ্য-সংবাদ

নোব্দর ফেলে নৌকোর দাঁড় টানার মত হচ্ছে! "ন ধনেন ন চেজ্যরা ত্যাগেইনকে অমৃততত্ত্বানশুঃ।"

শিয়। আচ্ছা মহাশর, কামকাঞ্চন ত্যাগ হইলেই কি সব হইল?
স্বামিজী। ও হুটো ত্যাগের পরও অনেক লেঠা আছেন। এই
যেমন, তারপর আসেন লোকখ্যাতি । সেটা যে সে
লোক সাম্লাতে পারে না। লোকে মান দিতে থাকে,
নানা ভোগ এসে জোটে। এতেই ত্যাগীদের মধ্যে বার
আনা লোক বাঁধা পড়ে। এই যে মঠ ফঠ কর্ছি, নানা
রকমের পরার্থে কাজ করে স্থ্যাতি হচ্ছে—কে জানে,
আমাকেই বা আবার ফিরে আস্তে হয়!

শিশু। মহাশয়, আপনিই ঐ কথা বলিতেছেন—তবে আমরা আর ঘাই কোথায় ?

স্বামিজ্ঞী। সংসারে রয়েছিস্, তাতে ভয় কি ? "অভীরভীরভীঃ"

—ভয় ত্যাগ কর্। নাগ মহাশয়কে দেখেছিস্ ত ?—

সংসারে থেকেও সন্ন্যাসীর বাড়া। এমনটি বড় একটা

দেখা যায় না। গেরস্ত যদি কেহ হয় ত, যেন নাগ

মহাশয়ের মত হয়। নাগ মহাশয় পূর্ববিক্ষ আলো করে

বসে আছেন। ওদেশের লোকদের বল্বি,—যেন তাঁর

কাছে যায়। তা হলে তাদের কল্যাণ হবে।

শিষ্য। মহাশন্ন, যথার্থ কথাই বলিরাছেন; নাগ মহাশন্নকে জীরামকৃষ্ণলীলা-সহচর জীবস্ত দীনতা বলিয়া বোধ হয়!

স্বামিজী। তা একবার বল্তে? আমি তাঁকে একবার দর্শন কর্তে যাব—তুইও যাবি? জলে ভেসে গেছে, এমন

মাঠ দেখতে আমার এক এক সমরে বড় ইচ্ছা হয়। আমি যাব। দেখ্ব। তুই তাঁকে নিখিস।

শিয়। আমি নিথিয়া দিব। আপনার দেওভোগ ঘাইবার কথা শুনিলে তিনি আনন্দে উন্মাদপ্রায় হইবেন। বহুপূর্বে আপনার একবার যাইবার কথা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন,—"পূর্ববন্ধ আপনার চরণধ্লিতে তীর্থ হয়ে যাবে।"

স্বামিজী। জানিস্ত, নাগ মহাশয়কে ঠাকুর বল্তেন—'জলন্ত আগুন'।

শিশ্ব্য। আজে হাঁ, তা শুনিয়াছি। স্বামিজী। অনেক রাত হয়েছে, তবে এখন আয়—কিছু খেয়ে যা। শিশ্ব্য। যে আজ্ঞা।

অনস্তর কিছু প্রসাদ পাইয়া, শিষ্য কলিকাতা যাইতে বাইতে ভাবিতে লাগিল—স্বামিন্ধী কি অন্তুত পুরুষ !— যেন সাক্ষাৎ জ্ঞানমূর্ত্তি আচার্য্য শঙ্কর !

# তৃতীয় বল্লী

#### স্থান—বেলুড় মঠ ( নির্ম্মাণকালে )

#### বিষয়

'গুদ্ধ জ্ঞান ও গুদ্ধা ভক্তি এক'—পূর্ণপ্রজ্ঞ না হইলে প্রেমামুত্তি অসম্তব—
যথার্থ জ্ঞান বা ভক্তি যতক্ষণ লাভ হয় নাই, ততক্ষণই বিবাদ,—ধর্মরাজ্ঞা
বর্ত্তমান-ভারতে কিন্দ্রপ ধর্মামুষ্ঠান কর্ত্তব্য—শ্রীরামচন্দ্র, মহাবীর ও গীতাকার
শ্রীকৃঞ্চের পূজা প্রচলন করা আবশ্যক—অবতার মহাপুরুষগণের আবির্ভাবকারণ ও শ্রীরামকৃঞ্চদেবের মাহাত্মা।

শিশ্য। স্বামিজী, জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জন্ত কির্নপে হইতে পারে? দেখিতে পাই, ভক্তিপথাবদম্বিগণ আচার্য্য শঙ্করের নাম শুনিলে কানে হাত দেন, আবার জ্ঞান-মার্গীরা ভক্তদের আকুল ক্রন্দন, উল্লাস ও নৃত্যগীতাদি দেখিয়া বলেন, ওরা পাগলবিশেষ।

স্বামিন্ধী। কি জানিস্, গৌণ্জান ও গৌণভজ্তি নিয়েই কেবল বিবাদ উপস্থিত হয়। ঠাকুরের সেই ভূত-বানরের গল্ল শুনেছিস ত ?•

<sup>\*</sup> শিবরামের যুদ্ধ হইয়াছিল। এথানে রামের গুরু শিব ও শিবের গুরু রাম; স্বতরাং যুদ্ধের পরে ছুজনে ভাবও হইল। কিন্তু শিবের চেলা ভূতপ্রেত-গুলির আর রামের সঙ্গী বানরগুলির মধ্যে ঝগড়া কিচকিচি সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যান্ত মিটিল না।

শিয়া। আজাহা।

শ্বামিজী। কিন্তু ম্থা ভক্তি ও ম্থা জ্ঞানে কোন প্রভেদ নেই।

ম্থা ভক্তি মানে হচ্ছে —ভগবানকে প্রেমস্বরূপে উপলব্ধি
করা। তুই যদি সর্ব্যত্র সকলের ভিতরে ভগবানের
প্রেমমৃর্টি দেখ তে পাস্ ত কার উপর আর হিংসা দ্বেষ
কর্বি? সেই প্রেমামুভ্তি, এতটুকু বাসনা—বা ঠাকুর
যাকে বলতেন কামকাঞ্চনাসক্তি—থাক্তে হবার যো
নেই। সম্পূর্ণ প্রেমামুভ্তিতে দেহবৃদ্ধি পর্যান্ত থাকে
না। আর ম্থা জ্ঞানের মানে হচ্ছে সর্ব্যত্র একতামুভ্তি,
আাত্মস্বরূপের সর্ব্যত্র দর্শন। তাও এতটুকু অহংবৃদ্ধি
থাকতে হবার যো নেই।

শিশ্য। তবে আপনি যাহাকে প্রেম বলেন, তাহাই কি পরমজ্ঞান ?
স্বামিজী। তা বই কি! পূর্ণপ্রজ্ঞ না হলে কারও প্রেমারুভূতি
হর না। দেখ ছিন্ ত বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্মকে সচ্চিদানল
রলে। ঐ সচ্চিদানল শব্দের মানে হচ্ছে—সং অর্থাৎ
অন্তিম্ব; চিৎ অর্থাৎ চৈততা বা জ্ঞান; আর আনল
বা প্রেম। ভগবানের সং ভাবটি নিয়ে ভক্ত ও জ্ঞানীর
মধ্যে কোন বিবাদ বিসম্বাদ নেই। কিন্তু জ্ঞানমার্গী
ব্রহ্মের চিৎ বা চৈততা সন্তাটির উপরেই সর্বাদা বেশী
বেশাক দেয়, আর ভক্তগণ আনল সন্তাটিই সর্বাহ্মণ
নজরে রাখে। কিন্তু চিৎম্বরূপ অন্থভূতি হবামাত্র তথনি
আনলম্বরূপেরও উপলব্ধি হয়। কারণ, যাহা চিৎ
ভাহাই যে আনল।

#### স্বামি-শিষ্য-সংবাদ

, শিষ্য। তবে ভারতবর্ষে এত সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবল কেন; এবং ভক্তি ও জ্ঞান-শাস্ত্রেই বা এত বিরোধ কেন?

স্বামিজী। কি জানিস্, গৌণভাব নিয়েই অর্থাৎ যে ভাবগুলো ধরে, মাতুষ ঠিক জ্ঞান বা ঠিক ভক্তি লাভ কর্তে অগ্রসর হয়, সেইগুলো নিয়েই যত লাঠালাঠি দেখ্তে পাওয়া যায়। কিন্তু তোর কি বোধ হয় P End (উদ্দেশ্য) বড়, কি means (উপায়গুলো) বড়? নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য হতে উপায় কখন বড় হতে পারে না। কেন না অধিকারি-ভেদে একই উদ্দেশ্য লাভ নানাবিধ উপায়ে হয়। এই যে দেখ্ছিস্ জপ ধ্যান পূজা হোম ইত্যাদি ধর্ম্মের অঙ্গ, এগুলি সবই হচ্ছে উপায়। আর পরাভক্তি বা পরব্রহ্মস্বরূপকে দর্শনই হচ্ছে মৃথ্য উদ্দেশ্য। অতএব একটু তলিয়ে দেখ্লেই বুঝতে পার্বি—বিবাদ হচ্ছে कि नित्त्र। এककन वन्छन, श्वमूर्था रुख ভগবানকে ডাক্লে তবে তাঁকে পাওয়া যায়; আর এক জ্বন বলছেন, না, পশ্চিমমূখো হয়ে বদ্তে হবে, তবেই তাঁকে পাওয়া যাবে। হয় ত একজন বহুকাল পূর্ব্বে প্ৰমুখো হয়ে বদে ধাান ভজন করে ঈশ্বরণাভ করে-ছিলেন; তাঁর চেলারা তাই দেখে অমনি ঐ মত চাलिए पिए वन्छ नाग्ला, প्रम्था रख ना वन्ल भेषेत्रलां कथनहे इत्व ना । जात अकमल वल्ला, स्म कि কথা ?—পশ্চিম্ধো বসে অমৃক ভগবান্ লাভ করেছে, আমরা ভনেছি যে ?—আমরা তোদের ঐ মত মানি

না। এইরূপে সব দল বেঁধেছে। একজন হয়ত হরিনাম জপ করে পরাভক্তি লাভ করেছিলেন; অমনি শাস্ত্র তৈরী হল, "নাস্ত্যেব গতিরভূথা"। কেউ আবার আল্লা বলে সিদ্ধ হলেন, তথনি তার আর এক মত চল্তে লাগ্ল। আমাদের এখন দেখতে হবে, এই সকল জপ, পৃজাদির খেই (আরম্ভ) কেখার ? সে থেই হচ্ছে শ্রনা; সংস্কৃতভাষার 'শ্রন্ধা' কথাটি ব্রুবাবার यठ गक आमारानत ভाষात्र त्वहे। উপनियरन आह्य. ঐ শ্রদ্ধা নচিকেতার হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল। 'একাগ্রতা' কথাটির দারাও শ্রদা কথার সমৃদয় ভাবটুকু প্রকাশ করা যায় না। বোধ হয় 'একাগ্রনিষ্ঠা' বল্লে সংস্কৃত শ্রদ্ধা কথাটার অনেকটা কাছাকাছি মানে হয়। নিষ্ঠার সহিত একাগ্র মনে যে কোন তত্ত্ব হোক না, ভাব্তে থাকলেই দেখতে পাবি, মনের গতি ক্রমেই একত্বের দিকে চলেছে বা সচ্চিদানন্দ স্বরূপের অফুভৃতির দিকে বাচ্ছে। ভক্তি এবং জ্ঞান-শাস্ত্র উভয়েই ঐক্নপ এক একটি নিষ্ঠা জীবনে আন্বার জ্বন্ত মানুষকে বিশেষ-ভাবে উপদেশ কর্ছে। যুগপরস্পরায় বিক্বত ভাব ধারণ করে সেই সকল মহান্ সত্য ক্রমে দেশাচারে পরিণত হরেছে। শুধু যে তোদের ভারতবর্ষে এরপ হয়েছে তা নয়--পৃথিবীর সকল জাতিতে ও সকল সমাজেই <u>এরপ হয়েছে।</u> আর, বিচারবিহীন সাধারণ জীব, ঐগুলো নিয়ে সেই অবধি বিবাদ করে মর্ছে।

#### স্বামি-শিষ্য-সংবাদ

থেই হারিরে ফেলেছে; তাই এত লাঠালাঠি চলেছে।

শিয়া । মহাশর, তবে এখন উপার কি ?

বামিজী কেরের মত ঠিক ঠিক শ্রদ্ধা আন্তে হবে। আগাছাতিনি উপ্ডে ফেল্তে হবে। সকল মতে সকল পথেই
কিন্দুলাতীত সত্য পাওয়া যায় বটে; কিন্তু সেগুলোর
আন্তেই অনেক আবর্জনা পড়ে গেছে। সেগুলি দাফ
করে ঠিক ঠিক তত্বগুলি লোকের দামনে ধর্তে
হবে; তবেই তোদের ধর্ম্মের ও দেশের মঙ্গল
হবে।

শিষ্য। কেমন করিয়া উহা করিতে হইবে?

স্বামিজী। কেন? প্রথমতঃ মহাপুরুষদের পূজা চালাতে হবে।

যারা সেই সব সনাতন তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করে গেছেন,
তাঁদের লোকের কাছে Idea। ( আদর্শ বা ইষ্ট )
রূপে থাড়া করতে হবে। যেমন ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র,
শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর ও শ্রীরামকৃষ্ণ। দেশে শ্রীরামচন্দ্র,
ও মহাবীরের পূজা চালিয়ে দে দিকি ? রুলাবনলীলা
ফীলা এখন রেখে দে। গীতাসিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের
পূজা চালা; শক্তিপূজা চালা।

निद्या। दकन, वृन्तावननीना मन्त कि?

স্বামিজী। এখন একিক্ষের একপ পূজায় তোদের দেশে ফল হবে না। বাঁশি বাজিয়ে এখন আর দেশের কল্যাণ হবে না। এখন চাই মহাত্যাগ, মহানিষ্ঠা, মহাবিধ্য

62

তৃতীয় বল্লী

এবং স্বার্থগন্ধশৃত শুদ্ধবৃদ্ধি-সহায়ে মহা উত্তম প্রকাশ করে সকল বিষয় ঠিক ঠিক জান্বার জত্ত উঠে পড়ে লাগা।

শিশ্ব। মহাশন্ত্র, তবে আপনার মতে বৃন্দাবনলীলা কি সভা নহে?

স্বামিজী। তা কে বল্ছে? ঐ লীলার ঠিক ঠিক ধারণাও উপলব্ধি কর্তে বড় উচ্চ সাধনার প্রয়োজন। এই ঘোর কাম-কাঞ্চনাসক্তির সময় ঐ লীলার উচ্চ ভাব কেউ ধারণা করতে পারবে না।

শিষ্য! মহাশয়, তবে কি আপনি বলিতে চাহেন, যাহারা মধুর:
স্থ্যাদি ভাব অবলম্বনে এখন সাধনা করিতেছে, তাহারা
কেহই ঠিক পথে যাইতেছে না ?

স্বামিঞ্জী। আমার ত বোধ হয় তাই—বিশেষতঃ আবার যারা
মধুর ভাবের সাধক বলে পরিচয় দেয়, তারা; তবে ছই
একটি ঠিক ঠিক লোক থাক্লেও থাক্তে পারে। বাকী
সব জান্বি—ঘোর তমোভাবাপয়—full of morbidity
(অস্বাভাবিক মানসিক ছর্ম্বলতা-সমাছেয়)! তাই
বল্ছি,—দেশটাকে এখন তুলতে হলে মহাবীরের পূজা
চালাতে হবে, শক্তিপূজা চালাতে হবে; শ্রীরামচন্দ্রের
পূজা ঘরে ঘরে কর্তে হবে। তবে তোদের ও দেশের
কল্যাণ। নতুবা উপায় নেই।

শিষ্য। কিন্তু মহাশর, ভনিরাছি, ঠাকুর শ্রীরামরুঞ্চদেব ত সকলকে লইরা সংকীর্তনে বিশেষ আনন্দ করিভেন।

স্বামিজী। তাঁর কথা স্বতন্ত্র। তাঁর সঙ্গে জীবের তুলনা হয়?





#### স্বামি-শিশ্য-সংবাদ

তিনি দব মতে দাধন করে দেখিরেছেন, দকলগুলিই
এক তত্ত্বে পৌছে দেয়। তিনি যা করেছেন, তা কি
তুই আমি কর্তে পারব ? তিনি যে কে ও কত বড়,
তা আমরা কেউই এখনও ব্যুতে পারি নি! এক্স্মই
আমি তাঁর কথা যেখানে দেখানে বলি না। তিনি
যে কি ছিলেন, তা তিনিই জ্বান্তেন; তাঁর দেহটাই
কেবল মানুষের মত ছিল; কিন্তু চাল চলন দব স্বতম্ন
অমানুষিক ছিল!

শিয়া। আচ্ছা মহাশয়, আপনি তাঁহাকে অবতার বলিয়া মানেন কি ?

স্বামিজী। তোর অবতার কথার মানেটা কি ?—তা আগে বল্। শিষ্য। কেন ? যেমন শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগোরাঙ্গ, বৃদ্ধ, ঈশা ইত্যাদি পুরুষের স্থায় পুরুষ।

স্বামিজী। তুই থাদের নাম কর্লি, আমি ঠাকুর শ্রীরামক্বফুকে
তাদের সকলের চেয়ে বড় বলে জানি—মানা ত ছোট
কথা—জানি। থাক্ এখন সে কথা, এইটুকুই
এখন শুনে রাখ্—সমর ও সমাজ উপযোগী এক এক
মহাপুরুষ আসেন—ধর্ম উদ্ধার কর্তে; তাঁদের মহাপুরুষ বল্, বা অবতার বল্, তাতে কিছু আসে যায় না।
তাঁরা সংসারে এসে জীবকে নিজ জীবন গঠন করবার
Ideal (আদর্শ) দেখিয়ে যান্। যিনি যখন আসেন, তখন
তাঁর ছাঁচে গড়ন চল্তে থাকে, মাহ্রষ তৈরী হয়, ও
সম্প্রাদার চল্তে থাকে। কালে ঐ সকল সম্প্রাদার

বিশ্বত হলে, আবার ঐরূপ অন্য সংস্কারক আদেন; এই প্রখা প্রবাহরূপে চলে আস্ছে।

শিশ্ব। মহাশন্ত্র, তবে আপনি ঠাকুরকে অবতার বলে ঘোষণা করেন না কেন? আপনার ত শক্তি, বাগ্মিতা যথেষ্ট আছে।

স্বামিজী। তার কারণ, আমি তাঁকে অরই ব্ঝেছি। তাঁকে অত
বড় মনে হয় বে, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বল্তে গেলে আমার
ভয় হয়, পাছে সভ্যের অপলাপ হয়; পাছে আমার
এই অল্লশক্তিতে না কুলোয়; বড় কয়্তে গিয়ে, তাঁর
ছবি আমার চঙে এঁকে, তাঁকে পাছে ছোট করে ফেলি!

শিশ্ব্য। কিন্তু আজকাল অনেকে ত তাঁহাকে অবতার বলিয়া প্রচার করিতেছে।

স্বামিজী। তা করুক্। যে যেমন ব্ঝেছে, সে তেমন কর্ছে। তোর ঐরপ বিধাস হয় ত তুইও কর্।

শিষ্য। আমি আপনাকেই সমাক্ ব্ঝিতে পারি না, তা আবার ঠাকুরকে? মনে হয়, আপনার রূপাকণা পাইলেই আমি এ জন্মে ধন্য হইব-!

অন্ত এইথানেই কথার পরিসমাপ্তি হইল এবং শিঘ্য স্বামিজীর পদর্থনি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল।



# চতুৰ্থ বল্লী

হান—বেলুড় মঠ ( নির্দ্বাণকালে )

বর্ধ—১৮৯৮

বিষয়

ধর্মনাভ করিতে হইলে, কামকাঞ্নাসন্তি ত্যাগ করা গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয়ের পক্ষেই সমভাবে প্রয়োজন—কুপাসিদ্ধ কাহাকে বলে— দেশকালনিমিত্তের অতীত রাজ্যে কে কাহাকে কুপা করিবে।

শিষ্য। স্বামিজী, ঠাকুর বলিতেন, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করিলে ধর্মপথে অগ্রসর হওরা যার না। তবে যাহারা গৃহস্থ তাহাদের উপায় কি ? তাহাদের ত দিনরাত ঐ উভয় লইয়াই বাস্ত থাকিতে হয় ?

স্বামিজী। কামকাঞ্চনের আসন্তি না গেলে, ঈশ্বরে মন যায় না;
তা গেরস্তই হোক্ আর সন্ন্যাসীই হোক্। ঐ তুই বস্তুতে

যতক্ষণ মন আছে, জান্বি, ততক্ষণ ঠিক ঠিক অনুরাগ,
নিষ্ঠা বা শ্রদ্ধা কথনই আস্বে না।

শিষ্য। তবে গৃহস্থদিগের উপায় ?

শ্বামিজী। উপার হচ্ছে, ছোট খাট বাসনাগুলিকে পূর্ণ করে নেওয়া, আর বড় বড় গুলিকে বিচার করে ত্যাগ করা। ত্যাগ ভিন্ন ঈশ্বরলাভ হবে না—"যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ"—(বেদকর্তা ব্রহ্মা স্বয়ং উহা বলিলেও হইবে না।)

শিশ্য। আচ্ছা মহাশন্ত, সন্ধ্যাস গ্রহণ করিলেই কি বিষয় ত্যাগ হয় ?

স্বামিন্দ্রী। তা কি কথন হয় ?—তবে সন্যাসীরা কামকাঞ্চন
সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ কর্তে প্রস্তুত হচ্ছে, চেষ্টা কর্ছে,
আর গেরন্তরা নোঙ্গর ফেলে নৌকায় দাঁড় টান্ছে—এই
প্রভেদ। ভোগের সাধ কথন মেটে কি রে ? "ভূয়
এবাভিবর্দ্ধতে"—দিন দিন বাড়্তেই থাকে।

শিষ্য। কেন? ভোগ করিয়া করিয়া বিরক্ত হইলে শেষে ত বিভূষণ আসিতে পারে?

স্বামিন্দী। দ্র ছেঁাড়া, তা কজনের আসতে দেখেছিস্? ক্রুমাগত বিষয় ভোগ করতে থাক্লে, মনে সেই সব বিষয়ের ছাপ পড়ে যায়—দাগ পড়ে যায়—মন বিষয়ের রঙে রোঙে যায়। ত্যাগ—ত্যাগ—এই হচ্ছে মূলমন্ত্র।

শিশ্য। কেন মহাশর, ঋষিবাক্য ত আছে—"গৃহেরু পঞ্চেন্দ্রির নিগ্রহস্তপঃ, নিবৃত্তরাগশ্য গৃহং তপোবনম্"—গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয়ু অর্থাৎ রূপরসাদি ভোগ হইতে বিরত রাধাকেই তপশ্যা বলে; বিষয়ের প্রতি অনুরাগ দ্র হইলে, গৃহই তপোবনে পরিণত হয়।

স্বামিজী। গৃহে থেকে যারা কামকাঞ্চন ত্যাগ কর্তে পারে, তারা ধন্ত; কিন্তু তা কর জনের হয় ?

### স্বামি-শিগ্র-সংবাদ

- শিষ্য। কিন্ত মহাশর, আপনি ত ইতিপূর্বেই বলিলেন যে, সন্মাদীদের মধ্যেও অধিকাংশের সম্পূর্ণরূপে কামকাঞ্চন-ত্যাগ হয় নাই ?
- শামিজী। তা বলেছি; কিন্তু একথাও বলেছি যে, তারা ত্যাগের
  পথে চলেছে, তারা কামকাঞ্চনের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে
  অবতীর্ণ হয়েছে। গেরস্তদের কামকাঞ্চনাসজিটাকে
  এখনও বিপদ বলেই ধারণা হয়নি, আত্মোন্নতির
  চেষ্টাই হচ্ছে না। ওটার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করতে হবে,
  এ ভাবনাই এখনও আসে নাই।
- শিষ্য। কেন মহাশর, তাহাদিগের মধ্যেও ত অনেকে ঐ আসক্তি ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতেছে ?
- স্বামিজী। যারা কর্ছে তারা অবশ্য ক্রমে ত্যাগী হবে;
  তাদেরও কামকাঞ্চনাসক্তি ক্রমে কমে যাবে। কিন্তু কি
  জানিস্—'যাচ্ছি যাব' 'হচ্ছে হবে' যারা এইরূপে চলেছে,
  তাদের আত্মদর্শন এখনও অনেক দূরে। "এখনি
  ভগবান লাভ কর্ব, এই জ্বন্মেই কর্ব"—এই হচ্ছে বীরের
  কথা। ঐরূপ লোকে এখনি সর্বান্ধ ত্যাগ কর্তে প্রস্তুত
  হয়; শাস্ত্র তাদের সম্বন্ধেই বলেছেন—"যদহরেব বিরক্তেং
  তদহরেব প্রব্রেজং"—যখনি বৈরাগ্য আস্বে, তথনি
  সংসার ত্যাগ কর্বে।
- শিশ্য। কিন্তু মহাশন্ত্র, ঠাকুর ত বলিতেন, ঈশ্বরের কুপা হইলে, তাঁহাকে ডাকিলে তিনি এই সকল আস্ত্রিক এক দণ্ডে কাটাইয়া দেন।

- স্বামিজী। হাঁ, তাঁর রূপা হলে হর বটে, কিন্তু তাঁর রূপা পেতে হলে আগে শুদ্ধ, পবিত্র হওয়া চাই; কার্মনোবাক্যে পবিত্র হওয়া চাই; তবেই তাঁর রূপা হর।
- শিশ্য। কিন্ত কামমনোবাকো দংখ্য করিতে পারিলে, কুপার আর দরকার কি? তাহা হইলে ত আমি নিজেই নিজের চেষ্টায় আত্মোন্নতি করিলাম।
- স্বামিজী। তুই প্রাণপণে চেষ্টা কচ্ছিদ্ দেখে, ভবে তাঁর রূপা হয়।
  Struggle (উজ্জঃ বা পুরুষকার) না করে বসে থাক্,
  দেখ্বি কথনও রূপা হবে না।
- স্বামিজী। যাদের ভেতর ওরূপ ইচ্ছা হয়েছে, তাদেরই ভেতরে জান্বি Struggle ( ঐরূপ হইবার চেষ্টা ) এনেছে, এবং 

  ঐ চেষ্টা কর্তে কর্তেই ঈশ্বরের দয়া হয়।
- শিশ্য। কিন্তু মহাশয়, অনেক অবতারে ত ইহাও দেখা যায়,

  যাহাদের আমরা ভয়ানক পাপী ব্যভিচারী ইত্যাদি মনে

  করি, তাহারাও সাধন ভজন না করিয়া তাঁহাদের রূপায়

  অনায়াসে ঈশ্বর লাভে সক্ষম হইয়াছিল—ইহার অর্থ

  কি?
- স্বামিজী। জান্বি, তাদের ভেতর ভয়ানক অশান্তি এসেছিল; ভোগ কর্তে কর্তে বিতৃষ্ণা এসেছিল, অশান্তিতে তাদের

হৃদয় জ্বলে যাচ্ছিল; হৃদয়ে এত অভাব বোধ হচ্ছিল বে, একটা শাস্তি না পেলে, তাদের দেহ ছুটে যেত। তাই ভগবানের দরা হয়েছিল। তমোগুনের ভেতর দিয়ে ঐ সকল লোক ধর্মপথে উঠেছিল।

শিষ্য। তমোগুণ বা যাহাই হউক, কিন্তু ঐ ভাবেও ত তাহাদের সম্বরণাভ হইয়াছিল ?

স্বামিজী। হাঁ, তা হবে না কেন? কিন্তু পায়ধানার দোর দিয়ে না চুকে সদর দোর দিয়ে বাড়ীতে ঢোকা ভাল নয় কি? —এবং ঐ পথেও ত "কি করে মনের এ অশান্তি দ্র করি" এইরূপ একটা বিষয় হাঁকুপাকানি ও চেষ্টা আছে?

শিশু। তাহা ঠিক, তবে আমার মনে হন্ন, যাহারা ইচ্চিন্নাদি
দমন ও কামকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর লাভ করিতে
উপ্তত, তাহারা পুরুষকারবাদী ও স্বাবলম্বী; এবং
যাহারা কেবলমাত্র তাঁহার নামে বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া
পড়িন্না আছে, তাহাদের কামকাঞ্চনাসন্তি তিনিই কালে দ্ব
করিয়া অন্তে পরম পদ দেন।

স্বামিজী। হাঁ, তবে ঐরপ লোক বিরল; সিদ্ধ হবার পর লোকে উহাদিগকেই রূপাসিদ্ধ বলে। জ্ঞানী ও ভক্ত এই উভয়েরই মতে কিন্তু ত্যাগই হচ্ছে মূলমন্ত্র।

শিষ্য। তাতে আর সন্দেহ কি! শ্রীযুক্ত গিরিশচক্র ঘোষ মহাশার একদিন আমার বলিয়াছিলেন যে, "ক্রপা পক্ষে কোন নিয়ম নাই। যদি থাকে, তবে তাকে ক্রপা বলা যায় না। সেথানে সবই বে-আইনী কারখানা।" স্বামিজী। তা নয় রে তা নয়; ঘোষজা যেখানকার কথা বলেছে,
সেখানেও আমাদের অজ্ঞাত একটা আইন বা নিয়ম
আছেই আছে। বে-আইনী কারখানাটা হচ্ছে শেষ
কথা, দেশকাল নিমিন্তের অতীত স্থানের কথা; সেখানে
Law of Causation (কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ) নেই,
কাজেই সেখানে কে কারে ক্লপা করবে?—সেখানে
সেব্য সেবক, ধ্যাতা ধ্যেয়, জ্ঞাতা জ্ঞেয় এক হয়ে যায়—
সব সমরস।

শিষ্য। আজ তবে আসি। আপনার কথা শুনিরা আজ বেদ-বেদান্তের সার বুঝা হইল ; এতদিন কেবল বাগাড়ম্বর মাত্র করা হইতেছিল।

স্বামিজীর পদধ্লি লইয়া শিষ্য কলিকাতাভিমূথে অগ্রসর হইল।

### পঞ্চম বল্লী

বর্ষ---১৮৯৮

বিষয়

গাভাগান্তের বিচার কি ভাবে করিতে হইবে—আমিনাহার কাহার করা কর্ত্তব্য—ভারতের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কি ভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠা হওয়া প্রয়োজন।

শিশ্য। স্বামিজী, থাভাথাভের দহিত ধর্মাচরণের কিছু সম্বন্ধ আছে কি ?

স্বামিজী। অল্প বিস্তর আছে বই কি।
শিশ্য। মাছ মাংস খাওয়া উচিত এবং আবগ্যক কি ?
স্বামিজী। থুব খাবি বাবা! তাতে বা পাপ হবে, তা আমার। \*

<sup>\*</sup> শামিজীর ঐরপ উত্তরে কেহ না ভাবিয়া বদেন—তিনি মাংসাহার বিবরের অধিকারী বিচার করিতেন না। তাঁহার যোগবিষয়ক অভাভ প্রস্থে তিনি আহার সম্বন্ধে ইহাই সাধারণ নিয়ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ছপাচা বলিয়া যাহা অজীর্ণাদি রোগের উৎপত্তি করে অথবা উহা না করিলেও শরীরের উষতা অযথা বৃদ্ধি করিয়া যাহা ইন্দ্রিয় ও মনে চাঞ্চলা উপস্থিত করে, তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। অতএব আধ্যান্মিক উন্নতিকামী ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহাদের মাংসাহারে প্রবৃত্তি আছে, তাঁহাদিগকে স্বামিজী পূর্বেগজ তুই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাধিয়া উহা ভোজন করিতে উপদেশ দিতেন। নতুবা আমিষাহার একেবারে বর্জ্জন করিতে বলিতেন। অথবা, আমিষাহার করিব কি না—এ প্রশ্নের সমাধান তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিম্ন শারীরিক স্বান্থ্য ও মানসিক পবিক্রাদি লক্ষ্য করিয়া আপনিই করিয়া লইতে বলিতেন।

তোদের দেশের লোকগুলোর দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি—মুখে মলিনতার ছায়া—বুকে সাহস ও উল্লম-শৃন্মতা—পেটটি বড়—হাত পারে বল নেই—ভীক ও কাপুরুষ!

শিষ্য। মাছ মাংদ থাইলে যদি উপকারই হইবে, তবে বৌদ্ধ ও বৈঞ্চবধর্মে অহিংদাকে 'পরমো ধর্মঃ' বলিয়াছে কেন ?

শ্বামিন্দ্রী। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম আলাদা নয়। বৌদ্ধর্ম মরে যাবার সময় হিন্দুধর্ম উহার কতকগুলি নিয়ম নিজেদের ভিতর চুকিয়ে আপনার করে নিয়েছিল। ঐ ধর্মই এখন ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্ম বলে বিখ্যাত। 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ'—বৌদ্ধধর্মের এই মত খুব ভাল, তবে অধিকারী বিচার না করে বলপূর্বক রাজ্ব-শাসনের হারা ঐ মত ইতর সাধারণ সকলের উপর চালাতে গিয়ে, বৌদ্ধর্ম্ম দেশের মাথাটি একেবারে খেয়ে দিয়ে গেছে। কলে হয়েছে এই যে, লোকে পিপড়েকে চিনি দিছে—আর, টাকার জন্ম ভারের সর্ব্বনাশ সাধন কছে!—এমন "বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ" এ জীবনে অনেক দেখেছি। অন্মপক্ষে দেখ্ —বৈদিক ও মন্ত্রু ধর্মে মংস্থা মাংস খাবার বিধান রয়েছে, জাবার অহিংসার কথাও আছে। অধিকারি-বিশেষে

ভারতের ইতর সাধারণ গৃহস্থের সম্বন্ধে কিন্তু স্বামিজী আমিনাহারের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিতেন, বর্ত্তমান বুগে পাশ্চাত্য আমিনাণী জাতিদিগের সহিত তাহাদিগের জীবন-সংগ্রামে সর্ব্বপ্রকারে প্রতিদ্বিতা করিতে হইবে, এজন্ত মাংসাহার তাহাদের পক্ষে এখন একান্ত প্রয়োজনীয়।

क्टिना ও অधिकाित्रविद्याय अहिश्माधर्म शामानत गुरुष्टा আছে। শ্রুতি বলেছেন—'মা হিংস্তাৎ দর্ম্ন-ভূতানি,' মন্ত্ৰ বলেছেন—'নিবুত্তিস্ত মহাফলা'।

- শিয়া। এখন কিন্তু দেখিয়াছি মহাশয়, ধর্মের দিকে একটু ঝোক হইলেই লোকে আগে মাছ মাংস ছাড়িয়া দেয়। অনেকের চক্ষে ব্যভিচারাদি গুরুতর পাপের অপেক্ষাও যেন মাছ মাংস খাওয়াটা বেশী পাপ —এ ভাবটা কোথা হইতে আসিল ?
- স্বামিজী। কোখেকে এলো, তা জেনে তোর দরকার কি ? তবে ঐ মত ঢুকে যে তোদের সমাজের ও দেশের সর্ক্রাশ সাধন করেছে, তা ত দেখ্তে পাচ্ছিদ্? দেখুনা— ত্যেদের পূর্ব্ববেদ্ধর লোক খুব মাছ মাংস খায়, কচ্ছপ থার, তাই তারা পশ্চিমবাঙ্গলার লোকের চেয়ে স্কন্থ-শরীর। তোদের পূর্ববাঙ্গলার বড় মানুষেরাও এখন রাত্রে লুচি বা রুটি খেতে শেখেনি। তাই আমাদের দেশের লোকগুলোর মত অম্বলের ব্যারামে ভোগে না। শুনেছি, পূর্ববাঙ্গলার পাড়াগাঁয়ে লোকে অম্বলের ব্যারাম কাকে বলে, তা বুঝ্তেই পারে না।
- শিখা। আজা হাঁ। আমাদের দেশে অম্বলের বাারাম বলিয়া কোন ব্যারাম নাই। এদেশে আদিয়া ঐ ব্যারামের নাম শুনিয়াছি। দেশে আমরা ছবেলাই মাছ ভাত খাইয়া থাকি।

স্বামিন্সী। তা থুব খাবি। দ্বাস পাতা খেরে যত পেটরোগা ৩২

বাবাজীর দলে দেশ ছেয়ে ফেলেছে। ও সব সত্তওণের
চিক্ত নম্ব। মহা তমোগুণের ছায়া—মৃত্যুর ছায়া। সত্ত্বগুণের চিক্ত হচ্ছে—মৃথে উজ্জ্বনতা—হৃদয়ে অদম্য উৎসাহ

—Tremendous activity—আর, তমোগুণের লক্ষণ
হচ্ছে আলস্ত—জড়তা—মোহ—নিদ্রা এই সব।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, মাছ মাংসে ত রজোগুণ বাড়ায়।

স্বামিজী। আমি ত তাই চাই। এথন রজোগুণেরই ত দরকার।

দেশের যে সব লোককে এথন সত্ত্ত্বনী বলে মনে কচ্ছিদ্
—তাদের ভিতর পনর আনা লোকই ঘোর তমোভাবাপর।

এক আনা লোক সত্ত্ত্বনী মেলে ত ঢের! এথন চাই প্রবল
রজোগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনা—দেশ যে ঘোর তমসাচ্ছর,
দেথ তে পাচ্ছিদ্ না? এখন দেশের লোককে মাছ মাংস
খাইয়ে উল্পমী করে তুল্তে হবে, জাগাতে হবে—কার্যাতৎপর করতে হবে। নতুবা ক্রমে দেশগুদ্ধ লোক জড় হয়ে
যাবে—গাছ পাথরের মত জড় হয়ে যাবে। তাই বল্ছিল্ম,
মাছ মাংস খুব থাবি।

শিষ্য। কিন্তু মহাশন্ন, মনে যথন সত্তগুণের অত্যন্ত স্ফুর্তি হর, তথন মংস্থ মাংসে স্পৃহা থাকে কি ?

স্বামিজী। না, তা থাকে না। সত্তথের যথন খুব বিকাশ হর,
তথন মাছ মাংসে রুচি থাকে না। কিন্তু সত্তত্ত্বণ প্রকাশের
এই সব লক্ষণ জান্বি, পরের জ্বন্ত সর্বস্থি পণ—কামিনীকাঞ্চনে সম্পূর্ণ অনাসক্তি—নিরভিমানিত্ব—অহংবৃদ্ধিশূক্তত্ব। এই সব লক্ষণ থার হয়, তার আর animal

foodএর ( আমিষাহারের ) ইচ্ছা হয় না। আর যেথানে
দেখবি—মনে ঐ দব গুণের স্ফুর্ত্তি নেই, অথচ অহিংসার
দলে নাম লিখিয়েছে—দেখানে জান্বি, হয় ভণ্ডামি, না হয়
লোকদেখান ধর্ম। তোর যখন ঠিক্ ঠিক্ সম্বণ্ডণের অবস্থা
হবে তথন আমিষাহার ছেড়ে দিস।

শিয়। কিন্তু মহাশয়, ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ত আছে "আহারশুদ্ধী সবশুদ্ধিং"—শুদ্ধ বস্তু আহার করিলে সব্ওগণের বৃদ্ধি হয়, ইত্যাদি। অতএব সব্ওণী হইবার জন্ম রজঃ ও তমো-গুণোদ্দীপক পদার্থ সকলের ভোজন পূর্ব্বেই ত্যাগ করা কি এখানে শ্রুতির অভিপ্রায় নহে?

শ্বামিজী। ঐ শ্রুতির অর্থ কর্তে গিয়ে শ্রুরাচার্য্য বলেছেন—
"আহার" অর্থে "ইন্দ্রির-বিষয়"; আর, শ্রীরামান্ত্রজ্বামী "আহার" অর্থে থাল্ল ধরেছেন। আমার মত হচ্ছে তাঁহাদের ঐ উভয় মতের সামঞ্জল্প করে নিতে হবে।
কেবল দিনরাত থালাথাল্লের বাদ্বিচার করে জীবনটা কাটাতে হবে—না, ইন্দ্রিরসংযম করতে হবে? ইন্দ্রিরসংযম করতে হবে; আর ঐ ইন্দ্রির সংযমের জন্তুই ভাল মন্দ থালাথাল্লের অর বিন্তর বিচার কর্তে হবে। শাস্ত্র বলেন, থালা ত্রিবিধ দোষে হাই ও পরিত্যাজ্য হয়। (১ম) জাতিহাই —
যেমন পেয়াজ, রশুন ইত্যাদি। (২য়) নিমিত্ত্ই —
যেমন ময়রার দোকানের থাবার, দশ গণ্ডা মাছি মরে পড়ে রয়েছে—রাস্তার ধুলোই কত উড়ে পড়ছে,

ইত্যাদি। (৩য়) আশ্রয়হৃষ্ট—যেমন অসৎ লোকের দারা স্পষ্ট অন্নাদি। থাতা জাতিহুষ্ট ও নিমিত্তহুট হয়েছে कि ना, তা मकल ममरप्रहे थूत नब्बत त्राथ एक रहा। किंख এদেশে ঐদিকে नজর একেবারেই উঠে গেছে। কেবল শেষোক্ত দোষট—যা যোগী ভিন্ন অন্ত কেউ প্রায় वृष एउरे भारत ना,-निरम्रे स्मर्म ये मार्गमात्रि हनह —'ছুँ য়োনা' 'ছুँ য়োনা' করে ছুँ ৎমার্গীর *দল দেশটাকে* ঝালাপালা করেছে। তাও ভালমন্দ লোকের বিচার নেই—গ্লায় একগাছা স্থতো থাকলেই হল, তার হাতে অন্ন খেতে ছুঁৎমার্গীদের আর আপত্তি নেই। খান্তের আশ্রয়দোষ ধর্তে পারা একমাত্র ঠাকুরকেই দেখেছি। এমন অনেক ঘটনা হয়েছে, যেখানে তিনি কোন কোন লোকের ছোঁয়া থেতে পারেন নি। বিশেষ অনুসন্ধানের পর জান্তে পেরেছি-বান্তবিকই সে সকল লোকের ভিতর কোন না কোন বিশেষ দোষ ছিল। তোদের যত কিছু ধর্ম্ম এখন দাঁড়িয়েছে গিয়ে ভাতের হাঁড়ীর মধ্যে ! অপর জাতির ছেঁায়া ভাতটা না থেলেই যেন ভগবান্ লাভ হয়ে গেল। শাস্ত্রের মহানু সত্য সকল ছেড়ে কেবল খোসা নিয়েই মারামারি চলছে।

শিশ্য। মহাশন্ত, তবে কি আপনি বলিতে চান, সকলের স্পৃষ্ট অন্ন খাওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য ?

স্বামিজী। তা কেন বল্বো? আমার কথা হচ্ছে, তুই বাম্ন,

অপর জাতের অয় নাই থেলি; কিন্তু তুই সব বাম্নের 
অয় কেন থাবিনি? তোরা রাদীশ্রেণী বলে বারেন্দ্র 
বাম্নের অয় থেতে আপত্তি হবে কেন? আর বারেন্দ্র 
বাম্নই বা তোদের অয় না থাবে কেন? মারাঠী 
তেলিঙ্গী ও কনোজী বাম্নই বা তোদের অয় না থাবে 
কেন? কল্কাতায় জাতবিচারটা আরও কিছু মজার; 
দেখা যায়, অনেক বাম্ন কায়েতই হোটেলে ভাত 
মার্ছেন; তাঁরাই আবার ম্থ পুঁছে এসে সমাজের 
নেতা হচ্ছেন; তাঁরাই অত্যের জ্লাভ লাতবিচার ও 
অয়বিচারের আইন কর্ছেন! বলি, ঐ সব কপটীদের 
আইনমত কি সমাজকে চল্তে হবে? ওদের কথা ফেলে 
দিয়ে সনাতন ঋষিদের শাসন চালাতে হবে—তবেই 
দেশের কল্যাণ।

শিয়া। তবে কি মহাশয়, কলিকাতার অধুনাতন সমাজে ঋষি-শাসন চলিতেছে না ?

স্বামিজী। শুধু কল্কাতার কেন ?--আমি ভারতবর্ষ তর তর
করে থুঁজে দেখেছি, কোথাও ঋষিশাদনের ঠিক্ ঠিক্
প্রচলন নেই। কেবল লোকাচার, দেশাচার, আর স্ত্রীআচার—এতেই দকল জায়গার দমাজ শাদিত হচ্ছে।
শাস্ত্র ফাস্ত্র কি কেউ পড়ে—না, পড়ে দেইমত দমাজকে
চালাতে চার ?

শিষ্য। তবে মহাশন্ত, এখন আমাদের কি করিতে হইবে ?
স্বামিজী। ঋষিগণের মত চালাতে হবে; মহু, যাজ্ঞবন্ধ্য প্রাভৃতি

ঋষিদের মত্ত্রে দেশটাকে দীক্ষিত কর্তে হবে। তবে
সময়োপযোগী কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করে দিতে হবে।
এই দেখনা, ভারতের কোথাও আর চাতুর্কার্দ্য বিভাগ
দেখা যায় না। প্রথমতঃ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রির, বৈশু, শূদ্র
এই চার্ জাতে দেশের লোকগুলোকে ভাগ কর্তে
হবে। সব বাম্ন এক করে একটি ব্রাহ্মণ জাত গড়তে
হবে। এইরূপ সব ক্ষত্রির, সব বৈশু, সব শৃদ্দেরে নিয়ে
অগ্র তিনটি জাত্ করে সকল জাতিকে বৈদিক প্রণালীতে
আান্তে হবে। নতুবা শুধু 'তোমায় ছেঁ।বনা' বলেই কি
দেশের কল্যাণ হবে রে ? কথন নয়।

## यर्छ वल्ली

স্থান-বেল্ড় মঠ ( নির্মাণকালে )

वर्ध—३४४४

বিষয়

ভারতের ছর্দশার কারণ—উহা দুরীকরণের উপায়—বৈদিক ছাঁচে দেশটাকে পুনরায় গড়িয়া তোলা এবং মন্ত্র, যান্তবন্ধ্য প্রভৃতির স্থায় মানুব তৈয়ার করা।

শিয়া। স্বামিজী, বর্ত্তমান কালে আমাদের সমাজ ও দেশের এত 
ফুর্দ্দশা হইয়াছে কেন ?

স্বামিজী। তোরাই সে জন্ম দায়ী।

শিঘা। বলেন কি ?—কেমন করিয়া ?

স্বামিজ্ঞী। বহুকাল থেকে দেশের নীচ জ্বাতদের ঘেরা করে করে তোরা এখন জগতে ঘূণাভান্ধন হয়ে পড়েছিস্!

मिछा। कदव आवात आमत्रा छेशानत घुणा कतिलाम ?

সামিজী। কেন ? ভট্চাযের দল তোরাই ত, বেদবেদাস্তাদি যত 
সারবান্ শাস্তগুলি ব্রাহ্মণেতর জাত্দের কখন পড়তে 
দিন্নি—তাদের ছুঁস্নি—তাদের কেবল নীচে দাবিয়ে 
রেখেছিন্—স্বার্থপরতা থেকে তোরাই ত চিরকাল প্রক্রপ 
করে আসছিন্। ব্রাহ্মণেরাই ত ধর্মশাস্তগুলিকে একচেটে 
করে বিধি-নিষেধ তাদেরই হাতে রেখেছিল; আর, 
ভারতবর্ষের অস্তান্ত জাতগুলিকে নীচ বলে বলে তাদের

মনে ধারণা করিয়ে দিয়েছিল যে, তারা সত্য সত্যই হীন। তুই যদি একটা লোককে খেতে শুতে বস্তে সর্বক্ষণ বলিস্ "তুই নীচ," "তুই নীচ," তবে সময়ে তার ধারণা হবেই হবে যে "আমি সত্য সত্যই নীচ।" ইংরাজীতে একে বলে Hypnotise (হিপ্নোটাইজ্) করা। ব্রাহ্মণেতর জাতগুলির একটু একটু করে চমক্ ভাঙ্গছে। ব্রাহ্মণদের তম্বে ময়ে তাদের আস্থা কমে যাছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে পদ্মার পাড় ধসে যাবার মত ব্রাহ্মণদের সব তুক্ তাক্ এখন ভেজে পড়ছে দেখ্তে পাছিদ্ ত ?

শিশ্য। আজ্ঞা হাঁ, আচার-বিচারটা আজকাল ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িতেছে।

স্বামিজী। পড়্বে না? ব্রাহ্মণরা যে ক্রমে ঘোর অনাচার
অত্যাচার আরম্ভ করেছিল; স্বার্থপর হয়ে কেবল
নিজেদের প্রভূত বজার রাথ্বার জ্ঞা কত কি অন্তৃত
অবৈদিক, অনৈতিক, অযৌজিক মত চালিয়েছিল,
তার ফলও তাই হাতেহাতে পাছে।

শিয়া। কি ফল পাইতেছে মহাশর?

স্বামিজী। ফলটা কি, দেখ্তে পাচ্ছিস্ না ? তোরা কে ভারতের অপর সাধারণ জাতগুলিকে ঘেন্না করেছিলি, তার জন্তই এখন তোদের হাজার বৎসরের দাসত কর্তে হচ্ছে,—তাই তোরা এখন বিদেশীর ম্বণাস্থল ও স্বদেশ-বাসিগণের উপেক্ষাস্থল হবে রয়েছিস্!

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, এথনও ত ব্যবস্থাদি ব্রাহ্মণের মতেই চলিতেছে; গর্ভাধান হইতে যাবতীয় ক্রিয়াকলাপই লোকে—ব্রাহ্মণেরা যেরূপ বলিতেছেন—সেইরূপই করিতিছে। তবে আপনি এরূপ বলিতেছেন কেন?

স্বামিঞ্জী। কোথার চল্ছে? শাস্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্থার কোথার চল্ছে? আমি ত ভারতবর্ষটা সব ঘুরে দেখেছি, সর্বত্রই ক্রান্ত-স্বৃতি-বিগহিত দেশাচারে সমান্ত শাসিত হচ্ছে! লোকাচার, দেশাচার ও স্ত্রী-আচার, এই এখন সর্বত্র স্থতিশাস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে! কে কার কথা শুন্ছে? টাকা দিতে পার্লেই ভট্চাযের দল যা তা বিধি-নিষেধ লিখে দিতে রান্ধী আছেন! করন্তন ভট্চায বৈদিক কর, গৃহ্থ প্রাত হত্ত পড়ছেন? তারপর দেখ্, বান্ধালার রঘুনন্দনের শাসন, আর একট্ এগিয়ে দেখ্বি মিতাক্ষরার শাসন, আর একদিকে গিয়ে দেখ্, মহম্মতির শাসন চলেছে! তোরা ভাবিদ্—সর্বত্র বুঝি একমত চলেছে! সেন্ধ্রন্থ বাদির প্রতি লোকের সন্ধান বাড়িয়ে বেদের চর্চা করাতে ও সর্বত্র বেদের শাসন চালাতে।

শিশ্য। মহাশয়, তাহা কি এখন আর চলা সম্ভবপর ?
আমিন্ধী। বেদের সকল প্রাচীন নিয়মগুলিই চল্বে না বটে, কিন্তু
সময়োপযোগী বাদ-সাদ্ দিয়ে, নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ করে
নৃতন ছাঁচে গড়ে, সমান্ধকে দিলে, চল্বে না কেন ?

শিষ্য। মহাশন্ধ, আমার ধারণা ছিল, অন্ততঃ মন্ত্র শাসনটা ভারতে সকলেই এখনও মানে। স্বামিন্দ্রী। কোথায় মান্ছে? তোদের নিজেদের দেশেই দেখনা তন্ত্রের বামাচার তোদের হাড়ে হাড়ে চুকেছে। এমন কি, আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম—যা মৃত বৌদ্ধর্মের ক্ষালাবশিষ্ট—তাতেও ঘোর বামাচার চুকেছে। এ অবৈদিক বামাচারের প্রভাবটা থর্ম কর্তে হবে।

শিষ্য। মহাশয়, এ পঙ্কোনার এখন সম্ভব কি ?

স্বামিন্ধী। তুই কি বল্ছিদ্, ভীরু, কাপুরুষ। অসম্ভব বলে বলে তোরা দেশটা মজালি। মানুষের চেষ্টায় কি না হয় ?

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, মনু যাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি ঋষিগণ দেশে পুনরায়
না জন্মালে উহা সম্ভবপর মনে হয় না।

স্বামিজী। আরে, পবিত্রতা ও নিংস্বার্থ চেষ্টার জন্মই ত তাঁরা মন্থ, যাজ্ঞবন্ধ্য হয়েছিলেন, না, আর কিছু? চেষ্টা কর্লে আমরাই যে মন্থ, যাজ্ঞবন্ধ্যের চেম্মে ঢের বড় হতে পারি, আমাদের মতই বা তথন চলবে না কেন?

শিখা। মহাশার, ইতিপূর্ব্বে আপনিই ত বলিলেন, প্রাচীন আচা-রাদি দেশে চালাইতে হইবে। তবে মন্বাদিকে আমাদেরই মত একজন বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে কেন?

স্বামিজী। কি কথায় কি কথা নিয়ে এলি ? তুই আমার কথাই
বুঝ তে পাচ্ছিদ্ না। আমি কেঁবল বলেছি যে প্রাচীন
বৈদিকাচারগুলি, সমাজ ও সময়োপযোগী করে নৃতন
ছাঁচে গড়ে নৃতন ভাবে দেশে চালাতে হবে। নয় কি ?

শিষ্য। আজ্ঞাহাঁ।

স্বামিজী। তবে ও কি বল্ছিলি? তোরা শাস্ত্র পড়েছিন,

আমার আশা ভরদা তোরাই। আমার কথাগুলি ঠিক্
ঠিক্ বুঝে সেই ভাবে কাজে লেগে যা।

শিশ্য। কিন্তু মহাশন্ত্র, আমাদের কথা শুনিবে কে? দেশের লোক উহা লইবে কেন ?

শ্বামিজী। তুই যদি ঠিক্ ঠিক্ বুঝাতে পারিস্ ও যা বল্বি তা হাতেনাতে করে দেখাতে পারিস্ ত অবশ্র নেবে। আর তোতাপাধীর মতন যদি কেবল শ্লোকই আওড়াস্, বাক্যবাগীশ হয়ে কাপুরুষের মত কেবল অপরের দোহাই দিস ও কাজে কিছুই না দেখাস, তা হলে তোর কথা কে শুন্বে বল্ ?

শিষ্য। মহাশন্ত্র, সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে এখন সংক্ষেপে তুই একটি উপদেশ দিন।

স্বামিজী। উপদেশ ত তোকে ঢের দিলুম; একটি উপদেশও অন্ততঃ
কাজে পরিণত কর। জগৎ দেখুক যে, তোর শাস্ত্র
পড়া ও আমার কথা শোনা সার্থক হয়েছে। এই যে
মরাদি শাস্ত্র পড় লি, আরও কত কি পড় লি, বেশ করে
ভেবে দেখু এর মূল ভিত্তি বা উদ্দেশ্য কি? সেই ভিত্তিটা
বন্ধায় রেখে সার সার তত্ত্তলি প্রাচীন ঋষিদের মত
সংগ্রহ কর্ ও সময়োপযোগী মত সকল তাতে নিবদ্ধ কর;
কেবল এইটুকু লক্ষ্য রাখিস্, যেন সমগ্র ভারতবর্ষের
সকল জাতের, সকল সম্প্রদায়েরই ঐ সকল নিয়ম পালনে
যথার্থ কল্যাণ হয়। লেখ্ দেখি, ঐরপ একখানা
স্থৃতি; আমি দেখে সংশোধন করে দেব এখন।

- শিষ্য। মহাশন্ন, ব্যাপারটি সহজসাধ্য নহে; কিন্তু ঐরপে স্মৃতি লিখিলেও উহা চলিবে কি ?
- স্বামিজী। কেন চল্বে না? তুই লেখ্ না। "কালো হ্যাং
  নিরবধিবিপুলা চ পৃথী"—যদি ঠিক্ ঠিক্ লিখিস্ ত একদিন
  না একদিন চল্বেই। আপনাতে বিশ্বাস রাখ্। তোরাই
  ত পূর্ব্বে বৈদিক ঋষি ছিলি। শুধু শরীর বদ্লিয়ে এসেছিস্
  বইত নয়?—আমি দিব্যচক্ষে দেখ্ছি, তোদের ভিতর
  অনস্ত শক্তি রয়েছে! সেই শক্তি জাগা; ওঠ, ওঠ্লেগে
  পড়, কোমর বাঁধ।—কি হবে ছদিনের ধন মান নিয়ে?
  আমার ভাব কি জানিস্—আমি মৃক্তি ফুক্তি চাই না।
  আমার কাজ হচ্ছে—তোদের ভেতর এই ভাবগুলি জাগিয়ে
  দেওয়া; একটা মানুষ তৈরী কর্তে লক্ষ জন্ম যদি নিতে
  হয়, আমি তাতেও প্রস্তুত।
- শিয়া। কিন্তু মহাশর, ঐব্ধপে কার্যো লাগিরাই বা কি হইবে?

  মৃত্যু ত পশ্চাতে!
- স্বামিজী। দূর ছোঁড়া, মর্তে হয়, একবারই মরবি। কাপুরুষের মত অহরহ: মৃত্যু-চিস্তা করে বার বার মর্বি কেন ?
- শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, মৃত্যু-চিস্তা না হয় নাই করিলাম কিন্তু এই অনিত্য সংসারে কর্ম করিয়াই বা ফল কি ?
- স্বামিজী। ওরে মৃত্যু যথন অনিবার্য্য, তথন ইট পাটকেলের মত মরার চেয়ে বীরের ভাষ মরা ভাল। এ অনিভ্যু সংসারে ছদিন বেশী বেঁচেই বা লাভ কি? It is better to wear out than to rust out—জরাজীর্ণ হয়ে একটু

### স্বামি-শিয়া-সংবাদ

একটু করে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরার চেম্বে বীরের ভাষা অপরের এতটুকু কল্যাণের জন্মও লড়াই করে ফদ্ করে মরাটা ভাল নম্ব কি ?

শিশ্য। আজ্ঞা হাঁ। আপনাকে আজ অনেক বিরক্ত করিলাম।
শ্বামিজী। ঠিক্ ঠিক্ জিজ্ঞাস্থর কাছে ছরাত্রি বক্লেও আমার শ্রান্তি
বোধ হয় না, আমি আহার নিদ্রা তাগ করে অনবরত
বক্তে পারি। ইচ্ছা কর্লে ত আমি হিমালয়ের গুহায়
সমাধিস্থ হয়ে বসে থাক্তে পারি। আর, আজকাল
দেখ্ছিস্ ত মায়ের ইচ্ছায় কোথাও আমার থাবার ভাবনা
নেই, কোন না কোন রকম জোটেই জোটে; তবে কেন
ত্রৈরপ করি না । কেনই বা এদেশে রয়েছি । কেবল
দেশের দশা দেখে ও পরিণাম ভেবে আর স্থির থাক্তে
পারিনে।—সমাধি ফমাদি তুচ্ছ বোধ হয়—"তুচ্ছং ব্রহ্মপদং"
হয়ে যায়!—তোদের মঙ্গল-কামনা হচ্ছে আমার জীবনব্রত। যে দিন ঐ ব্রত শেষ হবে, সে দিন দেহ ফেলে
চোঁচা দৌড মারব!

শিষ্য মন্ত্রমৃধ্বের স্থায় স্বামিন্ধীর ঐ সকল কথা শুনিয়া স্বস্থিত হৃদয়ে নীরবে তাঁহার মৃথের দিকে চাহিন্না কতক্ষণ বসিয়া রহিল! পরে বিদায় গ্রহণের আশায় তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিল, "মহাশন্ন, আজ তবে আসি।"

স্বামিজী। আস্বি কেন রে ? মঠে থেকেই যা না। সংসারীদের ভেতর গেলে মন আবার মলিন হয়ে যাবে। এথার্নে দেথ, কেমন হাওয়া, গঙ্গার তীর, সাধুরা সাধন ভজন কর্ছে, কত ভাল কথা হচ্ছে। আর কল্কাতায় গিয়েই ছাই ভন্ম ভাব বি।

শিশ্য সহর্ষে বলিল, "আচ্ছা মহাশয়, তবে আজ এথানেই থাকিব।"

স্বামিন্দী। 'আন্ধ' কেন রে ?—একেবারে থেকে যেতে পারিস না ? কি হবে ফের সংসারে গিয়ে ?

শিশ্য স্বামিজীর ঐ কথা শুনিয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিল; মনে নানা চিস্তার যুগপৎ উদয় হওয়ায় কোনই উত্তর দিতে পারিল না।

### সপ্তম বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ ( নির্মাণকালে )

বর্ধ—১৮৯৮

#### বিষয়

স্থানকালাদির শুদ্ধতাবিচার কতক্ষণ—আস্থার প্রকাশের অন্তরার যাহা
নাশ করে তাহাই সাধনা—'ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্মের লেশনাত্র নাই', শান্ত্রবাক্ষের
অর্থ—নিক্ষাম কর্ম্ম কাহাকে বলে—কর্মের দ্বারা আস্থাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না,
তথাপি স্বামিজী দেশের লোককে কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন কেন? ভারতের
ভবিশ্বৎ কল্যাণ স্থনিশ্চিত।

স্বামিজীর শরীর সম্প্রতি অনেকটা স্বস্থ; মঠের নৃতন জমিতে যে প্রাচীন বাড়ী ছিল, তাহার ঘরগুলি মেরামত করিয়া বাসোপ-যোগী করা হইতেছে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সমগ্র জমিটি মাটি ফেলিয়া ইতিপূর্ব্বেই সমতল করা হইরা গিয়াছে। স্বামিজী আজ অপরায়ে শিয়্যকে সঙ্গে করিয়া মঠের জমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। স্বামিজীর হস্তে একটি দীর্ঘ যষ্টি, গায়ে গেকয়া রক্ষের ফ্রানেলের আলথাল্লা, মন্তক অনারত। শিয়্যের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হইয়া ফটক পর্যান্ত গিয়া পুনরাম্ম উত্তরাস্থে ফিরিতেছেন—এইরপে বাড়ী হইতে ফটক ও ফটক হইতে বাড়ী পর্যান্ত বারন্ধার পদচারণা করিতেছেন! দক্ষিণ পার্শে বিবতক্রমূল বাঁধান হইয়াছে; ঐ বেলগাছের অদ্রে দাঁড়াইয়া স্থামিজী এইবার ধীরে ধীরে গান ধরিলেন—

"গিরি, গণেশ আমার ওভকারী।
বিৰব্জমৃলে পাতিরে বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে আন্ব চণ্ডী, গুন্ব কত চণ্ডী,
আস্বে কত দণ্ডী, যোগী জটাধারী॥"

(ইত্যাদি)

গান গাহিতে গাহিতে শিশ্বকে বলিলেন,—"হেণা আস্বেকত দণ্ডী, যোগী জটাধারী—বৃঝ্লি? কালে এখানে কত সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হবে"—বলিতে বলিতে বিল্নতক্ষমূলে উপবেশন করিলেন ও বলিলেন, "বিল্নতক্ষমূল বড়ই পবিত্র স্থান। এখানে বসে ধ্যান ধারণা কর্লে শীঘ্র উদ্দীপনা হয়। ঠাকুর একথা বল্তেন।"

শিশু। মহাশন্ত্র, যাহার। আত্মানাত্মবিচারে রত, তাহাদের স্থানাস্থান, কালাকাল, গুদ্ধি অগুদ্ধি বিচারের আবশ্যকতা আছে কি ?

স্বামিজী। থাঁদের আত্মজ্ঞানে "নিষ্ঠা" হয়েছে, তাঁদের ঐ সকল
বিচার কর্বার প্রয়োজন নেই বটে, কিন্তু ঐ নিষ্ঠা কি
অমনি হলেই হল ? কত সাধ্য সাধনা কর্তে হয়,
তবে হয়! তাই প্রথম প্রথম এক আধ্টা বাহ্য অবলম্বন
নিমে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াবার চেষ্টা করতে হয়।
পরে যথন আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা লাভ হয়, তথন কোন অবলম্বনের আর দরকার থাকে না।

শাস্ত্রে নানা প্রকার সাধনমার্গ যে সব নির্দ্দিষ্ট হয়েছে,

সে কেবল ঐ আত্মন্তানলাভের জন্ম। তবে অধিকারী-ভেদে সাধনা ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু ঐ সকল সাধনাদিও এক প্রকার কর্মা, এবং যতক্ষণ কর্মা, ততক্ষণ আত্মার দেখা নাই। আত্ম-প্রকাশের অন্তরায়গুলি শাস্ত্রোজ্ঞ সাধনরূপ কর্মা দারা প্রতিরুদ্ধ হয়, কর্ম্মের নিজের সাক্ষাৎ আত্ম-প্রকাশের শক্তি নেই; কতকগুলি আবরণকে দ্র করে দেয় মাত্র। তারপর আত্মা আপন প্রভায় আপনি উদ্ভিন্ন হয়। বৃঞ্জি এইজন্ম তোর ভাষ্যকার বল্ছেন —"ব্রক্ষজ্ঞানে কর্ম্মের লেশমাত্র সম্বন্ধ নেই।"

শিঘা। কিন্তু মহাশয় কোন না কোনরূপ কর্ম না করিলে যথন আত্ম-প্রকাশের অন্তরায়গুলির নিরাশ হয় না, তথন প্রোক্ষভাবে কর্মাই ত জ্ঞানের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে।

স্থামিজী। কার্য্যকারণ পরম্পরা-দৃষ্টিতে আপাততঃ ঐরপ প্রতীয়মান হয় বটে। মীমাংসা-শাস্ত্রে ঐরপ দৃষ্টি অবলম্বন
করেই, কাম্য কর্ম নিশ্চিত ফল প্রসব করে একথা বলা
হয়েছে। নির্বিশেষ আত্মার দর্শন কিন্তু কর্ম্মের দ্বারা
হবার নয়। কারণ, আত্মজানপিপাস্তর পক্ষে বিধান
এই যে, সাধনাদি কর্ম কর্বে, অথচ তার ফলাফলে
উদাসীন থাক্বে। তবেই হল, ঐ সকল সাধনাদি কর্ম
সাধকের চিত্তগুদ্ধির কারণ ভিন্ন আর কিছুই নয়;
কারণ ঐ সাধনাদির ফলেই যদি আত্মাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ
করা যেত, তবে আর শাস্ত্রে সাধককে ঐ সকল কর্ম্মের
ফল ত্যাগ কর্তে বল্ত না। অত্প্রব মীমাংসাশাস্ত্রোজ্ঞ

ফলপ্রস্থ কর্মবাদের নিরাকরণকল্পেই গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মযোগের অবতারণা করা হয়েছে। বুঝুলি ?

শিঘা। কিন্তু মহাশয়, কর্ম্মের ফলাফলেরই যদি প্রত্যাশা না রাখিলাম, তবে কষ্টকর কর্ম করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন ? স্বামিজী। শরীর ধারণ করে সর্বাক্ষণ একটা কিছু না করে থাকৃতে পারা যায় না। জীবকে যখন কর্ম্ম কর্তেই হচ্ছে, তথন যেরূপে কর্ম কর্লে আত্মার দর্শন পেয়ে মুজিলাভ হর, সেইরূপে কর্ম্ম কর্তেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে বলা হয়েছে। আর তুই যে বল্লি—'প্রবৃত্তি হবে কেন ?'—তার উত্তর टक्क এই यে यত कि कू कर्य कता याग्र, जा मनरे প্রবৃত্তি-মূলক; কিন্তু কর্ম্ম করে করে যথন কর্ম হতে কর্মান্তরে, জন্ম হতে জন্মান্তরেই কেবল গতি হতে থাকে. তথন লোকের বিচারপ্রবৃত্তি কালে আপনা আপনি জেগে উঠে বিজ্ঞাসা করে, এই কর্ম্মের অস্ত কোথায় ? <u>নে—গীতামুখে ভগবান্ যা বণ্ছেন—"গহনা কর্মণো</u> গতিঃ"—তার মর্ম্ম বুঝতে পারে। অতএব যথন কর্ম্ম করে করে আর শান্তিলাভ হয় না, তথনই সাধক কর্মত্যাগী হয়। কিন্তু দেহ ধারণ করে কিছু একটা নিয়ে ত থাকতে হবে—কি নিয়ে থাক্বে বল—তাই ত্র চার্টে সংকর্ম করে যায়, কিন্তু ঐ কর্মের ফলাফলের প্রত্যাশা রাথে না। কারণ, তথন তারা জেনেছে যে, ঐ কর্মফলেই জন্মমৃত্যুর বহুধা অন্ধ্র নিহিত আছে। সেই জ্যাই বন্ধজ্ঞেরা দর্ধকর্মত্যাগী—লোক-দেখানো ছ চারটে

#### স্বামি-শিশ্ব্য-সংবাদ

কর্ম করলেও তাতে তাঁদের কিছুমাত্র আঁট নেই। এরাই শাস্ত্রে নিকাম কর্মযোগী বলে কথিত হয়েছে।

শিষ্য। তবে কি মহাশন্ত, নিজাম ব্রন্ধক্তের উদ্দেশ্যহীন কর্ম্ম উন্মত্তের চেষ্টাদির স্থায় ?

শামিজী। তা কেন? নিজের জন্ত, আপন শরীর মনের স্থবের জন্ত কর্ম্ম না করাই হচ্ছে কর্মফল ত্যাগ করা। ব্রশ্বজ্ঞ নিজ স্থথান্থেশই করেন না; কিন্ত অপরের কল্যাণ বা যথার্থ স্থথ লাভের জন্ত কেন কর্ম্ম কর্বেন না? তাঁরো ফলাসঙ্গরহিত হয়ে যা কিছু কর্ম্ম করে যান্, তাতে জগতের হিত হয়—সে সব কর্ম "বহুজনহিতার," "বহুজনস্থধার" হয়। ঠাকুর বলতেন, "তাদের পা কথনও বেতালে পড়ে না।" তাঁরা যা যা করেন, তাই অর্থবন্ত হয়ে দাঁড়ায়। উত্তরচরিতে পড়িস্ নি—

"ধ্যীণাং পুনরান্তানং বাচমর্থোহমুধাবতি।"
অর্থাৎ ধ্যমিদের বাক্যের অর্থ আছেই আছে, কথনও
নিরর্থক বা মিথ্যা হর না। মন যথন আত্মার লীন হয়ে
বৃত্তিহীন-প্রায় হয়, তথন 'ইহাম্ত্রফলভোগবিরাগ' জন্মায়
অর্থাৎ সংসারে বা মৃত্যুর পর স্বর্গাদিতে কোন প্রকার
ম্থভোগ কর্বার বাসনা থাকে না—মনে আর সংকল্পবিকল্পের তরঙ্গ থাকে না। কিন্তু বৃত্থানকালে অর্থাৎ
সমাধি বা ঐ বৃত্তিহীনাবন্ধা থেকে নেমে মন যথন
আবার 'আমি আমার' রাজ্যে আদে, তথন পূর্বান্ধত কর্ম্ম
বা অভ্যাস বা প্রারক্ষানিত নংস্কারবন্ধে দেহাদির কর্ম্ম

চল্তে থাকে। মন তথন প্রায়ই Superconscious (জ্ঞানাতীত) অবস্থায় থাকে; না থেলে নয়—তাই খাওয়া দাওয়া থাকে—দেহাদি বৃদ্ধি এত অল্প বা ক্ষীণ হয়ে যায়। এই জ্ঞানাতীত ভূমিতে পৌছে যা যা করা যায়, তাই ঠিক ঠিক কর্তে পারা যায়; দেই সকল কার্য্যে জীবের ও জগতের য়থার্থ হিত হয়; কারণ, তথন কর্তার মন আর স্থার্থপরতায় বা নিজের লাভ লোকসান থতিয়ে দ্যিত হয় না। ঈশ্বর Superconscious stateএ (জ্ঞানাতীত ভূমিতে) সর্বাদা অবস্থান করেই এই জগজ্ঞপ বিচিত্র স্পষ্টি করেছেন;—এ স্পষ্টিতে দেইজ্লভ্য কোন কিছু Imperfect (অসম্পূর্ণ) দেখা যায় না। এইজভাই বল্ছিলুম—আত্মজ্ঞ জীবের ফলাসঙ্গরহিত কর্ম্মাদি অঙ্গহীন বা অসম্পূর্ণ হয় না—তাতে জীবের ও জগতের ঠিক ঠিক কল্যাণ হয়।

শিষ্য। আপনি ইতিপূর্বে বলিলেন, জ্ঞান এবং কর্ম্ম পরস্পর
বিরোধী। ব্রন্ধজ্ঞানে কর্ম্মের তিলমাত্র স্থান নাই, অথবা
কর্ম্মের দারা ব্রন্ধজ্ঞান বা দর্শন হয় না, তবে আপনি মহা
রজ্ঞোগুণের উদ্দীপক উপদেশ মধ্যে মধ্যে দেন কেন?
এই দেদিন আমাকেই বলিতেছিলেন—"কর্ম্ম—কর্ম্ম—
কর্ম্ম—নাত্যঃ পস্থা বিগতেহয়নায়।"

স্বামিজী। আমি ছনিয়া ঘুরে দেখ্লুম—এ দেশের মত এত অধিক ভামদপ্রকৃতির লোক পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাহিরে সান্তিকতার ভান, ভিতরে একেবারে

ইট-পাটকেলের মত জড়ত্ব—এদের দ্বারা জগতের কি কাজ হবে ? এমন অকর্মা, অলদ, শিশোদরপরায়ণ জাত ত্রনিয়ায় কতদিন আর বেঁচে থাক্তে পার্বে? ওদেশ (পাশ্চাত্য) বেড়িয়ে আগে দেখে আয়, পরে আমার ঐ কথার প্রতিবাদ করিদ। তাদের জীবনে কত উল্লম, কত কর্মতংপরতা, কত উংসাহ, কত রজ্বোগুণের বিকাশ। তোদের দেশের লোকগুলোর রক্ত যেন হৃদরে कृष राव दावाह-भगनीए रान आत दक हूंहेरा পার্ছে না-সর্বাঙ্গে Paralysis (পক্ষাঘাত) হয়ে যেন এলিয়ে পড়েছে! আমি তাই এদের ভিতর রজোগুণ বাডিয়ে কর্মতৎপরতা দারা এদেশের লোকগুলোকে আগে ঐহিক জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে চাই। শরীরে বল নেই—ফ্রদয়ে উৎসাহ নেই—মণ্ডিক্ষে প্রতিভা নেই !—কি হবে রে, এই জড়পিওগুলো দারা ? আমি নেড়ে চেড়ে এদের ভিতর সাড় আনতে চাই—এজন্ত আমার প্রাণাস্ত পণ। বেদাস্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—এই অভয়বাণী ভনাতেই আমার জন্ম। তোরা ঐ কার্য্যে আমার সহায় যা গাঁরে গাঁরে. দেশে দেশে এই অভয়বাণী আচণ্ডালব্রাহ্মণকে শুনাগে। সকলকে ধরে ধরে বলগে যা, তোমরা অমিতবীর্য্য—অমৃতের অধিকারী। এইরূপে আগে রজ্বঃশক্তির উদ্দীপনা কর-জীবনসংগ্রামে সকলকে উপযুক্ত কর্, তারপর পরজীবনে মৃক্তিলাভের

কথা তাদের বল। আগে ভিতরের শক্তি জাগ্রত করে দেশের লোককে নিজের পায়ের ওপর দাঁড় করা, উত্তম অ্র্পন বসন—উত্তম ভোগ আগে করতে শিথুক, তার পর দর্বপ্রকার ভোগের বন্ধন থেকে কি করে মুক্ত হতে পার্বে, তা বলে দে। আলম্র, হীনবৃদ্ধিতা, কপটতায় দেশ ছেয়ে ফেলেছে—বৃদ্ধিমান লোক এ re कि खित श्रव शाक्रिक भारत ? कांना भाष ना ? माजास, तत्व, लाखाव, वाकाना—त्य मित्क हारे, त्काथाञ्ज যে জীবনীশক্তির চিহ্ন দেখি না। তোরা ভাবছিদ্— আমরা শিক্ষিত। কি ছাই মাথামুগু শিথেছিন্? কতকগুলি পরের কথা ভাষান্তরে মৃথস্থ করে মাধার ভিতরে পুরে, পাশ করে ভাবছিদ্—আমরা শিক্ষিত! ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! এর নাম আবার শিক্ষা!! তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় কেরানীগিরি, না হয় একটা তুষ্ট উকীল হওয়া, না হয় বড় জোর কেরানীগিরিরই রূপান্তর একটা ডেপুটিগিরি চাক্রী—এই ত?—এতে তোদেরই বা कि হল, আর দেশেরই বা কি হল? একবার চোখ খুলে দেখ, স্বর্পপ্রস্থ ভারতভূমিতে অন্নের জন্ম কি হাহাকারটা উঠেছে! তোদের ঐ শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি-কখনও নয়। পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-সহারে মাটি পুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর---চাকুরী গুখুরী করে নম্ন—নিব্দের চেষ্টাম্ব পাণ্চাত্যবিজ্ঞান-সহায়ে নিত্য নৃতন পম্বা আবিষ্ণার করে। ঐ অন্নবস্তের

সংস্থান কর্বার জন্মই আমি লোকগুলোকে রজোগুণ-তৎপর হতে উপদেশ দিই। অন্নবস্ত্রাভাবে, চিস্তান্ধ চিস্তান্থ দেশ উৎসন্ন হরে গেছে—তার তোরা কি কচ্ছিদ্? ফেলে দে তোর শাস্ত্র ফান্ত গঙ্গাঞ্চলে। দেশের লোকশুলোকে আগে অন্নসংস্থান কর্বার উপান্ধ শিথিয়ে দে, তার পর ভাগবত পড়ে শুনাদ্। কর্ম্মতৎপরতা দ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হলে, ধর্ম-কথান্থ কেউ কান দেবে না। তাই বলি, আগে আপনার ভিতর অন্তর্নিহিত আত্মশিজিকে জাগ্রত কর্, তারপর দেশের ইতর সাধারণ সকলের ভিতর ঘতটা পারিদ্ ঐ শক্তিতে বিশ্বাস জাগ্রত করে, প্রথম অন্নসংস্থান, পরে ধর্মলাভ কর্তে তাদের শেখা। আর বসে থাক্বার সমন্ন নেই—কথন কার মৃত্যু হবে, তা কে বলতে পারে?

কথাগুলি বলিতে বলিতে ক্ষোভ, তুঃথ ও করণার দহিত অপূর্বব এক তেজের মিলনে স্বামিজীর বদন উদ্রাসিত হইয়া উঠিল। চক্ষে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। তাঁহার তথনকার সেই দিব্যম্র্ত্তি অবলোকন করিয়া ভয়ে ও বিশ্বয়ে শিষ্যের আর কথা সরিল না! কতক্ষণ পরে স্বামিজী পুনরায় বলিলেন, "ঐরপ কর্ম্মতংপরতা ও আঅনির্ভরতা কালে দেশে আদ্বেই আস্বে—বেশ দেখ্তে পাচ্ছি; There is no escape (গতান্তর নাই); যারা বৃদ্ধিমান, তারা ভাবী তিন বুগের ছবি সাম্নে প্রত্যক্ষ দেখ্তে পায়।

"ঠাকুরের জন্মাবার সময় হতেই পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে— কালে তার উদ্ভিন্ন ছটায় দেশ মধ্যাহ্ন-হুর্য্য-করে আলোকিত হবে।"

## অপ্তম বল্লী

স্থান-বেলুড় মঠ ( নির্মাণকালে )

AEMCTER

#### বিষয়

ব্রহ্মচর্য্যবন্ধার কঠোর নিয়ম—সান্থিক-প্রকৃতিবিশিষ্ট লোকেই ঠাকুরের ভাব লইতে পারিবে—শুর্ ধ্যানাদিতে নিযুক্ত থাকাই এ বুগের ধর্ম নহে—এখন চাই উহার সাঁহিত গীতোক্ত কর্মযোগ।

বর্ত্তমান মঠ-বাটা নির্মাণ হইয়াছে, সামান্ত একটু আধটু বাহা বাকী আছে, তাহা স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামিন্ধীর অভিমতে শেষ করিতেছেন। স্বামিন্ধীর শরীর তত ভাল নয়, তাই ডাক্তারগণ তাঁহাকে নৌকায় করিয়া গঙ্গাবক্ষে সকাল সন্ধ্যায় বেড়াইতে বলিয়াছেন। নড়ালের রায়বাব্দের বন্ধ্রাথানি কিছুদিনের জন্ত স্বামী নিত্যানন্দ চাহিয়া আনিয়াছেন। মঠের সাম্নে সেধানা বাঁধা রহিয়াছে। স্বামিন্ধী ইচ্ছামত কথনও কথনও ঐ বন্ধ্রায় করিয়া গঙ্গাবক্ষে শ্রমণ করিয়া থাকেন।

আন্ধ রবিবার। শিশু মঠে আদিয়াছে এবং আহারান্তে স্থামিজীর ঘরে বদিয়া স্থামিজীর দহিত কথোপকথন করিতেছে। মঠে স্থামিজী এই সময় সয়াসী ও বালব্রন্ধচারিগণের জন্ত কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন; গৃহস্থদের সঙ্গ হইতে দ্রে থাকাই প্রগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; যথা,—পৃথক্ আহারের স্থান, পৃথক্ বিশ্রামের স্থান ইত্যাদি। ঐ বিষয় লইয়াই এখন কথাবার্তা হইতে লাগিল।

শামিজী। গেরস্তদের গামে কাপড়ে আজ্বকাল কেমন একটা সংযমহীনতার গন্ধ পাই; তাই মঠে নিরম করেছি, গেরস্তরা সাধুদের বিছানার না বসে, শোর। আগে শাস্ত্রে পড়্তুম যে, ঐরপ পাওয়া যায় এবং সেজ্জ্ঞ সন্ন্যাসীরা গৃহস্থদের গন্ধ সহিতে পারে না; এখন দেখ্ছি ঠিক কথা। নিরমগুলি প্রতিপালন করে চল্লে, বাল-ব্রন্ধচারিদের কালে ঠিক ঠিক সন্ন্যাস হবে। সন্ম্যাস-নিষ্ঠা দৃঢ় হলে পর, গৃহস্থদের সহিত সমভাবে মিলে মিশে থাক্লেও আর ক্ষতি হবে না। কিন্তু এখন নিরমের গণ্ডির ভিতর না রাধ্লে সন্ম্যাসী ব্রন্ধচারীরা সব বিগড়ে যাবে। যথার্থ ব্রন্ধচারী হতে হলে প্রথম প্রথম সংহম সম্বন্ধে কঠোর নিরম পালন করে চল্তে হয়, স্ত্রীলোকের নাম-গন্ধ থেকে ত দ্রে থাক্তেই হয়, তা ছাড়া, স্ত্রী-সঙ্গীদের সক্ষও ত্যাগ করতেই হয়।

গৃহস্থাশ্রমী শিশ্য স্থামিজ্ঞীর কথা শুনিয়া স্তন্তিত হইয়া রহিল এবং মঠের সন্মানী ব্রন্ধচারীদিগের সহিত পূর্ব্বের মত সমভাবে মিশিতে পারিবে না ভাবিয়া বিমর্থ হইয়া কহিল, "কিন্তু মহাশয়, এই মঠ ও মঠস্থ যাবতীয় লোককে আমার বাড়ী ঘর স্ত্রী-পুত্রের অপেক্ষা অধিক আপনার বলিয়া মনে হয়। ইহারা সকলে যেন কতকালের চেনা! মঠে আমি বেমন সর্ব্বতোমুখী স্বাধীনতা উপভোগ করি জগতের কোথাও আর তেমন করি না!"

স্বামিজী। যত ভদসন্ধ লোক আছে, স্বারই এথানে ঐক্লপ অমুভূতি হবে। বার হয় না, সে জান্বি, এধানকার লোক নয়। কত লোক হুছুগে মেতে এসে আবার যে পালিয়ে বায়, উহাই তার কারণ। ব্রহ্মচর্য্যবিহীন, দিন রাত অর্থ অর্থ করে যুরে বেড়াচছে, এমন সব লোকে এথানকার ভাব কথনও ব্রুতে পার্বে না, কথনও মঠের লোককে আপনার বলে মনে কর্বে না। এথানকার সয়াাদীরা সেকেলে ছাই-মাথা, মাথায় জটা, চিম্টে হাতে, ওয়ধ দেওয়া সয়াাদীদের মত নয়; তাই লোকে দেখে ভনে কিছুই ব্রুতে পারে না। আমাদের ঠাকুরের চাল চলন, ভাব—সকলই ন্তন ধরণের ছিল—তাই আমরাও সব ন্তন রকমের; কথনও সেজে গুলো বৈকৃতা' দিই, আবার কথনও হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' বলে ছাই মেথে পাহাড় জঙ্গলে ঘোর তপস্থায় মন দিই!

ভধু সেকেলে গাজি পুঁথির দোহাই দিলে এখন আর কি চলে রে? এই পাশ্চাত্য সভ্যতার উদ্বেল প্রবাহ তর্ তর্ করে এখন দেশ ভূড়ে বয়ে যাচ্ছে। তার উপযোগিতা একটুও প্রত্যক্ষ না করে কেবল পাহাড়ে বদে ধ্যানস্থ ধাক্লে এখন আর কি চলে? এখন চাই—গীতায় ভগবান্ যা বলেছেন—প্রবল কর্মযোগ—হৃদয়ে অসীম সাহস, অমিত বল পোষণ করা। তবে ত দেশের লোকগুলো সব জেগে উঠ্বে, নতুবা 'তুমি যে তিমিরে', তারাও সেই তিমিরে।

বেলা প্রায় অবদান। স্বামিজী গন্ধাবক্ষে ভ্রমণোপ্যোগী সাজ

করিয়া নীচে নামিলেন এবং মঠের জমিতে যাইয়া পূর্বাদিকে এখন যেখানে পোস্থা গাঁথা হইয়াছে, সেখানে পদচারণা করিয়া কিছুক্ষণ বেড়াইতে লাগিলেন। পরে বজ্রাথানি ঘাটে আনা হইলে, স্বামী নির্ভিন্নানন্দ, নিত্যানন্দ ও শিশুকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় উঠিলেন।

নৌকায় উঠিয়া স্বামিঞ্জী ছাতে বসিলে, শিঘ্য তাঁহার পাদমূলে উপবেশন করিল। গন্ধার ক্ষ্প্র ক্ষ্প্র ক্ষ্প্র গ্রহণ নাকার তলদেশে প্রতিহত হইয়া কল কল শন্ধ করিতেছে, মৃহল মলয়ানিল প্রবাহিত হইতেছে, আকাশের পশ্চিমদিক্ এখনও সন্ধ্যার রক্তিম রাগে রঞ্জিত হয় নাই—ভগবান্ মরীচিমালী অন্ত ঘাইতে এখনও অন্ধিন্টা বাকী। নৌকা উত্তর দিকে চলিয়াছে। স্বামিঞ্জীর মৃথে প্রফুল্লতা, নয়নে কোমলতা, কথায় উদাসীনতা এবং প্রতি হাবভাবে জিতেক্সিয়তা, অভিব্যক্ত হইতেছে!—সে এক ভাবপ্র্রপ, যে না দেখিয়াছে, তাহাকে বুঝান অসন্ভব।

এইবার দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইয়া নৌকা অনুকূল বায়ুবশে আরও উত্তরে অগ্রসর হইতেছে। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী দেখিয়া শিশ্ব ও অপর সম্যাসিদ্বয় প্রণাম করিল। স্বামিজী কিন্তু কি এক গভীর ভাবে আত্মহারা হইয়া এলোথেলো ভাবে বসিয়া রহিলেন। শিশ্ব ও সম্যাসীরা পরস্পরে দক্ষিণেশ্বরের কত কণা বলিতে লাগিল, সে সকল কথা যেন স্বামিজীর কর্ণে প্রবিষ্টই হইল না; দেখিতে দেখিতে নৌকা পেনেটীর দিকে অগ্রসর হইল। পেনেটীতে ৺গোবিন্দকুমার চৌধুরীর বাগানবাটীর ঘাটে নৌকা কিছুক্ষণের জন্য বাঁধা হইল। এই বাগানবাটীর ঘাটে নৌকা কিছুক্ষণের জন্য বাঁধা হইল। এই বাগানথানিই ইতিপূর্ম্বে একবার মঠের জ্বন্ত ভাড়া করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। স্বামিজী অবতরণ করিয়া

বাগান ও বাটী বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন—'বাগানটি বেশ, কিন্তু কল্কাতা থেকে অনেক দূর; ঠাকুরের শিগুদের যেতে আস্তে কষ্ট হত; এথানে মঠ যে হয় নি, তা ভালই হয়েছে।' এইবার নৌকা আবার মঠের দিকে চলিল এবং প্রায় এক ঘণ্টাকাল নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিতে চলিতে পুনরায় মঠে উপস্থিত হইল।

## নবম বল্লী

### স্থান—বেলুড় মঠ

#### বর্ধ-১৮৯৯ খুষ্টাব্দের প্রারম্ভে

विषग्न

পামিজীর নাগ মহাশন্তের সহিত মিলন—পরম্পারের সম্বন্ধে উভয়ের উচ্চ ধারণা।

শিশ্য অভ নাগ মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া মঠে আসিয়াছে।
স্বামিজী। (নাগ মহাশয়কে প্রণাম করিয়া) ভাল আছেন ত ?
নাগ মহাশয়। আপনাকে দর্শন কর্তে এলাম। জয় শঙ্কর!
জয় শঙ্কর। সাক্ষাৎ শিব দর্শন হল।

কথাগুলি বলিয়া জ্যোড় হস্ত করিয়া নাগ মহাশয় দণ্ডায়মান বহিলেন।

স্বামিজী। শরীর কেমন আছে?

নাগ মহাশয়। ছাই হাড় মাদের কথা কি জিজ্ঞাদা কর্ছেন ? আপনার দর্শনে আজ ধন্ত হলাম, ধন্ত হলাম।

ঐরপ বলিয়া নাগ মহাশয় স্বামিজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রাণিপাত করিলেন।

স্বামিজী। (নাগ মহাশগকে তুলিয়া) ও কি কচ্ছেন ?
নাগ মঃ। আমি দিব্য চক্ষে দেখ্ছি—আজ দাক্ষাৎ শিবের দর্শন
পেলাম। জন্ম ঠাকুর রামক্ষঞ।

স্বামিজী। ( শিশ্বকে লক্ষ্য করিয়া ) দেখ্ছিস্—ঠিক ভক্তিতে

মানুষ কেমন হয় । নাগ মহাশর তরায় হয়ে গেছেন, দেহবৃদ্ধি একেবারে গেছে। এমনটি আর দেখা যায় না। (প্রেমানন্দ স্থামিজীকে লক্ষ্য করিয়া) নাগ মহাশরের জন্ম প্রসাদ নিয়ে আয়।

নাগ মঃ। প্রসাদ। প্রসাদ। (স্বামিন্সীর প্রতি করজোড়ে) আপনার দর্শনে আজু আমার ভবক্ষ্ধা দূর হয়ে গেছে।

মঠে বালব্রন্ধচারী ও সন্ন্যাসিগণ উপনিষদ্ পাঠ করিতেছিলেন।
স্বামিন্দ্রী তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আন্ধ্র ঠাকুরের
একজ্বন মহাভক্ত এসেছেন। নাগ মহাশ্রের শুভাগমনে আন্ধ্র তোমাদের পাঠ বন্ধ থাকিল।" সকলেই বই বন্ধ করিয়া নাগ
মহাশ্রের চারিদিকে ঘেরিয়া বসিল। স্বামিজীও নাগ মহাশ্রের
সন্মুখে বসিলেন।

ষামিজী। (সকলকে লক্ষ্য করিয়া) দেখছিস্! নাগ মহাশন্ত্রকে দেখ; ইনি গেরস্ত; কিন্তু জ্বগৎ আছে কি নেই, এঁর সে জ্ঞান নেই; সর্বদা তন্মর হয়ে আছেন! (নাগ মহাশন্ত্রকে লক্ষ্য করিয়া) এই সব ব্রহ্মচারী ও আমা-দিগকে ঠাকুরের কিছু কথা শুনান।

নাগম:। ও কি বলেন। ও কি বলেন। আমি কি বল্ব। আমি
আপনাকে দেখতে এসেছি; ঠাকুরের লীলার সহায়
মহাবীরকে দর্শন করতে এসেছি। ঠাকুরের কথা এখন
লোকে বুঝ্বে। জয় রামক্ষণ। জয় রামকৃষ্ণ।

স্বামিজী। আপনিই যথার্থ রামক্লঞ্চদেবকে চিনেছেন। আমরা ঘুরে ঘুরেই মর্লুম্।

### স্বামি-শিশ্ত-সংবাদ

নাগ ম:। ছি:। ওকথা কি বল্ছেন। আপনি ঠাকুরের ছারা—
এপিঠ্ আর ওপিঠ্; যার চোথ আছে, সে দেখুক।
স্বামিজী। এ সব যে মঠ ফঠ হচ্ছে, একি ঠিক হচ্ছে?
নাগ ম:। আমি ক্ষুদ্র, আমি কি বৃঝি? আপনি যা করেন, নিশ্চর
জানি তাতে জগতের মঙ্গল হবে—মঙ্গল হবে।

অনেকে নাগ মহাশরের পদধ্লি লইতে ব্যস্ত হওয়ায় নাগ
মহাশয় উন্মাদের মত হইলেন, স্বামিঞ্জী সকলকে বলিলেন "ষাতে
এঁর কট হয়, তা করো না"; শুনিয়া সকলে নিরস্ত হইলেন।
স্বামিঞ্জী। আপনি এসে মঠে থাকুন না কেন ? আপনাকে দেখে
মঠের ছেলেরা সব শিখুবে।

নাগ মঃ। ঠাকুরকে ঐ কথা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বল্লেন, 'গৃহেই থেকো।' তাই গৃহেই আছি; মধ্যে মধ্যে আপনাদিগকে দেখে ধন্ত হয়ে যাই।

স্বামিজী। আমি একবার আপনার দেশে যাব।

नांश महाशत्र जानत्म उत्प्रख इटेब्रा विवादन— "এमन मिन कि इत्त ? मिन कांगी इत्त्र यात्व, कांगी इत्त्र यात्व। तम जानृष्ठे जामात्र इत्त कि ?"

স্বামিজী। আমার ত ইচ্ছা আছে। এখন মা নিয়ে গেলে হয়।
নাগ মঃ। আপনাকে কে ব্ঝবে—কে ব্ঝ্বে? দিব্য দৃষ্টি না
খুল্লে চিন্বার যো নেই। একমাত্র ঠাকুরই চিনেছিলেন; আর সকলে তাঁর কথায় বিশ্বাস করে মাত্র,
কেউ ব্ঝ্তে পারে নি।

স্বামিজী। আমার এখন একমাত্র ইচ্ছা, দেশটাকে জাগিয়ে তুলি—

মহাবীর যেন নিজের শক্তিমন্তায় অনাস্থাপর হয়ে ঘুমুচ্ছে

—সাড়া নেই—শব্দ নেই। সনাতন ধর্মভাবে একে
কোনক্রপে জাগাতে পালে ব্রুব, ঠাকুরের ও আমাদের
আসা সার্থক হল। কেবল ঐ ইচ্ছেটা আছে—মুক্তি
ফুক্তি তুচ্ছ বোধ হয়েছে। আপনি আশীর্কাদ করুন,
যেন কুতকার্য্য হওয়া যায়।

নাগ ম:। ঠাকুরের আশীর্কাদ। আপনার ইচ্ছার গতি ফেরার এমন কাহাকেও দেখি না; যা ইচ্ছা কর্বেন—তাই হবে। স্বামিজী। কই কিছুই হর না—তাঁর ইচ্ছা তিন্ন কিছুই হর না। নাগ ম:। তাঁর ইচ্ছা আর আপনার ইচ্ছা এক হত্তে গেছে; আপনার যা ইচ্ছা, তা ঠাকুরেরই ইক্ছা। জন্ম রামকৃষ্ণ। জন্ম রামকৃষ্ণ।

স্বামিজী। কান্ধ কর্তে মন্তব্ত শরীর চাই; এই দেখুন, এদেশে এদে অবধি শরীর ভাল নেই; ওদেশে (ইউরোপে, আমেরিকায়) বেশ ছিলুম।

নাগ ম:। শরীর ধারণ কল্লেই—ঠাকুর বল্তেন—"ঘরের টেক্স দিতে হয়।" রোগ শোক দেই টেক্স। আপনি যে মোহরের বাক্স; ঐ বাক্সের খুব যত্ন চাই; কে কর্বে? কে বৃঝ্বে? ঠাকুরই একমাত্র ব্ঝেছিলেন। জয় রামক্ষণ। জয় রামকৃষণ।

স্বামিজী। মঠের এরা আমার থ্ব যত্নে রাখে।
নাগ মঃ। থারা কর্ছেন, তাঁদেরই কল্যাণ, বুঝুক আর নাই
বুঝুক। সেবার কম্তি হলে দেহ রাখা ভার হবে।

স্বামিজী। নাগ মহাশয়! কি যে কর্ছি, কি না কর্ছি—কিছু
ব্যতে পাচ্ছিনে। এক এক সময়ে এক এক দিকে মহা
ঝোঁক আদে, দেই মত কাজ করে যাচ্ছি, এতে ভাল
হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে, কিছু ব্যতে পাচ্ছি না।

নাগ ম:। ঠাকুর যে বলেছিলেন—"চাবি দেওয়া রইল।" তাই এখন ব্বতে দিচ্ছেন না। ব্ঝামাত্রই লীলা ফুরিয়ে যাবে।

স্বামিজী একদৃষ্টে কি ভাবিতেছিলেন। এমন সময়ে স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুরের প্রসাদ লইয়া আসিলেন এবং নাগ মহাশর ও অন্তারু সকলকে দিলেন। নাগ মহাশয় হুই হাতে করিয়া প্রসাদ মাথায় তুলিয়া, 'জয় রামক্তফ' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক্। প্রসাদ পাইয়া সকলে বাগানে পাইচারী করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে স্বামিজী একথানি কোদাল লইয়া আত্তে আত্তে মঠের পুকুরের পূর্বপারে মাটা কাটিতেছিলেন-নাগ মহাশয় দর্শনমাত্র তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—"আমরা থাক্তে আপনি ও কি করেন ? স্বামিজী কোদাল ছাড়িয়া মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে গল্প বলিতে লাগিলেন। স্বামিজী একজন শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন,— ঠাকুরের দেহ যাবার পর একদিন শুন্লুম, নাগ মহাশয় চার পাঁচ দিন উপোস করে তাঁর কল্কাতার খোলার ঘরে পড়ে আছেন; আমি, হরি ভাই ও আর কে একজন মিলে ত নাগ মহাশয়ের কুটিরে গিয়ে হাজির; দেখেই লেপমৃড়ি ছেড়ে উঠ্লেন। আমি বল্লুম, আপনার এখানে আৰু ভিক্ষা পেতে হবে। অমনি নাগ মহাশয় বাজার থেকে চাল, হাঁড়ী, কাঠ প্রভৃতি এনে রাঁধতে স্কুরু করলেন। আমরা মনে করেছিল্ম— আমরাও থাব, নাগ মহাশ্রকেও থাওয়াব। রায়া বায়া করে ত আমাদের দেওয়া হল; আমরা নাগ মহাশ্রের জ্ঞাসব রেথে দিয়ে আহারে বস্লুম। আহারের পর, ওঁকে থেতে যাই অমুরোধ করা, আর তথনি ভাতের হাঁড়ী ভেজে ফেলে কপালে আঘাত করে বল্তে লাগলেন, 'যে দেহে ভগবান্ লাভ হল না, সে দেহকে আবার আহার দিব?' আমরা ত দেথেই অবাক্! অনেক করে, পরে কিছু থাইয়ে তবে আমরা ফিরে এলুম।''

স্বামিজী। নাগ মহাশ্র আজ্ল মঠে থাকবেন কি? শিশ্য। না; ওঁর কি কাজ আছে; আজই যেতে হবে। স্বামিজী। তবে নৌকা দেখ্। সন্ধ্যা হয়ে এল।

নৌকা আসিলে, শিশ্ব ও নাগ মহাশয় স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া নৌকারোহণে কলিকাতাভিমুপে রওনা হইলেন।

# দশম বল্লী

স্থান-বেলুড় মঠ

विषय

ব্রহ্ম, ইম্মর, মারা ও জীবের ফরপ—সর্ব্বশক্তিমান্ ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া ইম্মরকে ধারণা করিয়া সাধনার অগ্রসর হইয়া ক্রমে তাঁহার বথার্থ ফরপ জানিতে পারে—"অহং ব্রহ্ম," এইরপ বোধ না হইলে মুক্তি নাই—কামকাঞ্চনভোগস্পৃহা ত্যাগ না হইলে ও মহাপুরুষের কুপালাভ না হইলে উহা হয় না। অন্তর্কাহিঃসর্গ্রামে আক্সজান লাভ—'মেদাটে ভাব' ত্যাগ করা—কিরপ চিন্তায় আক্সজান লাভ হয়—মনের ফরপ ও মনঃসংযম কিরপে করিতে হয়—জ্ঞানপথের পথিক আপনার যথার্থ বরূপকেই ধ্যানের বিষয়রপে অবলম্বন করিবে—অদ্বৈতাবস্থালাভে অনুভব—জ্ঞান, ভক্তি, যোগরূপ সকল পথের লক্ষাই জীবকে ব্রহ্মক্ত করা—অবতার তত্ত্ব—আক্সজ্ঞানলাভে উৎসাহ প্রম্বান—আক্সপ্ত পুরুষের কর্ম্ম 'ক্রগদ্ধিতায়' হয়।

এখন স্বামিজী বেশ স্থন্থ আছেন। শিশু রবিবার প্রাতে
মঠে আসিয়াছে। স্বামিজীর পাদ-পদ্ম দর্শনাস্তে সে নীচে আসিয়া
স্বামী নির্মালানদের সহিত বেদাস্তশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছে।
এমন সময়ে স্বামিজী নীচে নামিয়া আসিলেন এবং শিশুকে
দেখিয়া বলিলেন, "কিরে, তুলসীর সঙ্গে তোর কি বিচার
হচ্ছিল ?"

শিষ্য । মহাশয়, তুলদী মহারাজ বলিতেছিলেন, "বেদান্তের ব্রহ্মবাদ কেবল তোর স্বামিজী আর তুই ব্ঝিদ্। আমরা কিন্তু জানি—'কুফজু ভগবান্সয়ম্'।'' স্বামিকী। তুই কি বল্লি?

শিষ্য। আমি বলিলাম, এক আত্মাই সত্য। রুষ্ণ ব্রন্ধন্ত পুরুষ ছিলেন মাত্র। তুলসী মহারাজ ভিতরে বেদাস্তবাদী; বাহিরে কিন্তু দ্বৈতবাদীর পক্ষ লইয়া তর্ক করেন। ঈশ্বরকে ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া কথা অবতারণা করিয়া ক্রমে বেদাস্তবাদের ভিত্তি স্থৃদ্দ প্রমাণিত করাই তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু উনি আমার "বৈষ্ণব" বলিলেই আমি ঐ কথা ভূলিয়া বাই এবং তাঁহার সহিত তর্কে লাগিয়া বাই।

স্বামিন্ধী। তুলদী তোকে ভালবাদে কিনা, তাই ঐকপ বলে
তোকে খ্যাপায়। তুই চট্বি কেন? তুইও বন্বি,
"আপনি শৃহাবাদী নান্তিক।"

শিষ্য। মহাশন্ন, উপনিষৎ দর্শনাদিতে ঈশ্বর যে শক্তিমান্ ব্যক্তি-বিশেষ, এ কথা আছে কি? লোকে কিন্তু, ঐরপ ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্।

স্বামিজী। সর্বেশ্বর কথনও ব্যক্তিবিশেষ হতে পারেন না। জীব হচ্ছে বাষ্টি; আর সকল জীবের সমষ্টি হচ্ছেন ঈশ্বর। জীবের অবিন্তা প্রবল; ঈশ্বর, বিন্তা ও অবিন্তার সমষ্টি মায়াকে বনীভূত করে রয়েছেন এবং স্বাধীনভাবে এই স্থাবরজ্ঞসমাত্মক জগৎটা নিজের ভিতর থেকে project (বাহির) করেছেন। ত্রন্স কিন্তু ঐ বাষ্টি-সমষ্টির অথবা জীব ও ঈশ্বরের পারে বর্ত্তমান। ত্রন্সের অংশাংশ ভাগ হয় না। বোঝাবার জন্ত তাঁর ত্রিপাদ, চতুম্পাদ

ইত্যাদি করনা করা হয়েছে মাত্র। বে পাদে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াধ্যাস হচ্ছে, সেই ভাগকেই শাস্ত্র "ঈশ্বর" বলে নির্দেশ করেছে। অপর ত্রিপাদ, কৃটস্থ, যাতে কোনরূপ দৈত-কল্পনার ভান নেই, তাই ব্রহ্ম। তা বলে এরপ যেন মনে করিদ্নি ব্রহ্ম জীবজগৎ হতে একটা স্বতম্র বস্ত। বিশিষ্টাদৈতবাদীরা বলেন, ব্রহ্মই জ্বীব-জ্বগৎক্রপে পরিণত হয়েছেন। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, তাহা নহে; ব্রন্ধে এই জীবন্ধগৎ অধ্যন্ত হয়েছে মাত্র। কিন্তু বস্তুতঃ উহাতে ব্রম্বের কোনরূপ পরিণাম হয় নাই। ष्टिष्ठवामी वरतन, नामक्रथ निरम्हे छगर। यठका নামরপ আছে, ততক্ষণই জ্বগৎ আছে। ধ্যান-ধারণা वरल यथन नामऋপের विलय इरम्र याम्र, उथन এक व्यक्तरे থাকেন। তথন তোর, আমার বা জীব-জগতের স্বতস্ত্র স্তার আর অমুভব হয় না। তথন বোধ হয়, আমিই নিত্য-শুদ্ধ-বৃদ্ধ প্রভাক্-চৈতত্ত বা ব্রহ্ম। জীবের স্বব্ধপই হচ্ছেন ব্রহ্ম; ধ্যান-ধারণায় নামরূপের আবরণটা দূর হয়ে ঐ ভাবটা প্ৰত্যক্ষ হয় মাত্র। এই হচ্ছে গুদ্ধাধৈত-বাদের সার মর্ম্ম। বেদ বেদাস্ত শান্ত্র মাত্র এই কথাই नाना द्रकरम वादःवाद व्वित्व निष्ठ ।

শিয়। তাহা হইলে, ঈশ্বর যে সর্বশিষ্তিমান্ ব্যক্তিবিশেষ—

একথা আর সত্য হয় কিরুপে ?

স্বামিজী। মনরূপ উপাধি নিয়েই মাগুষ। মন দিয়েই মাগুষকে
সকল বিষয় ধরতে বুঝ্তে হচ্ছে। কিন্তু মন যা ভাবে

তা limited (সীমাবদ্ধ) হবেই। এজন্ত আপনার personality (ব্যক্তির) থেকে ঈশবের personality ( ব্যক্তিত্ব ) করনা করা জীবের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব। মামুষ তার ideal (আদর্শ) টাকে মানুষরপেই ভাবতে সক্ষম। এই জ্রামরণসঙ্গ জগতে এসে মামুষ ছঃথের ঠেলায় "হা হতোহস্মি" করে ও এমন এক ব্যক্তির আশ্রয় চায়, যার উপর নির্ভর করে সে চিন্তাশূর হতে পারে। আশ্রয় কোথার? নিরাধার সর্বজ্ঞ আত্মাই একমাত্র আশ্রয়স্থল। প্রথমে মামুষ তা টের পায় না। বিবেক বৈরাগ্য এলে, খ্যান-ধারণা করতে করতে সেটা ক্রমে টের পায়। কিন্তু যে, যে ভাবেই সাধন করুক না কেন, সকলেই অজ্ঞাতসারে আপনার ভিতরে অবস্থিত ব্রহ্মভাবকে জাগিয়ে তুল্ছে। তবে, আলম্বন ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যার Personal Gode ( ঈশরের ব্যক্তিবিশেষত্বে) বিশ্বাস আছে, তাকে ঐ ভাব ধরেই সাধন ভল্পন করতে হয়। ঐকান্তিকতা এলে ঐ থেকেই কালে ব্রহ্ম-সিংহ তার ভেতরে জেগে ওঠেন। ব্রহ্মজানই হচ্ছে জীবের Goal (একমাত্র গম্য বা লভা)। তবে নানা পথ-নানা মত। জীবের পারমাথিক স্বন্ধপ ব্রহ্ম হলেও মনরূপ উপাধিতে অভিমান থাকায়; সে হরেক রুকম সন্দেহ, সংশন্ধ, সুথ, ঘৃংখ ভৌগ করে। কিন্ত নিজের স্বরূপ লাভে আব্রমন্তম্ব পর্যান্ত সকলেই গতি-শীল। যতক্ষণ না "অহং ব্ৰহ্ম" এই তত্ত্ব প্ৰত্যক্ষ হবে

ততক্ষণ এই জন্মমৃত্যুগতির হাত থেকে কারুরই নিস্তার নেই। মারুষজন লাভ করে, মৃক্তির ইচ্ছা প্রবল হলে ও মহাপুরুষের কুপালাভ হলে, তবে মারুষের আত্মজ্ঞান-স্পৃহা বলবতী হয়। নতুবা কাম-কাঞ্চনজ্বভিত লোকের ওদিকে মনের গতিই হয় না। মাগ্, ছেলে, ধন মান লাভ কর্বে বলে মনে যার সঙ্কল রয়েছে, তার কি করে ব্রন্ধ-বিবিদিয়া হবে? যে সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত, যে তুথ হুঃথ ভালমন্দের চঞ্চল প্রবাহে ধীর, স্থির, শান্ত, সমনস্ক, সেই আত্মজ্ঞান লাভে যত্নপর হয়। সেই "নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী"—মহাবলে জগজ্জাল ছিল্ল করে মারার গণ্ডি ভেক্ষে সিংহের মত বেরিয়ে পড়ে।

শিয়। তবে কি মহাশন্ত, সন্ন্যাস ভিন্ন ব্ৰহ্মজ্ঞান হইতেই পারেনা?
স্বামিন্ত্রী। তা একবার বল্তে ? অন্তর্কহিঃ উভন্ন প্রকারেই সন্ন্যাস
অবলম্বন করা চাই। আচার্য্য শঙ্করও উপনিষদের
"তপসো বাপ্যলিন্ধাং" এই অংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে
বলছেন—লিঙ্গহীন অর্থাৎ সন্ন্যাসের বাহু চিহুন্থরূপ
গৈরিকবসন, দণ্ড, কমণ্ডলু প্রভৃতি ধারণ না করে তপ্তাা
করলে, ছরধিগম্য ব্রন্ধতব প্রত্যক্ষ হন্ন না। বির্বাগ্য
না এলে—ত্যাগ না এলে—ভোগস্পৃহা ত্যাগ না হলে কি
কিছু হবার যো আছে ?—"সে যে ছেলের হাতে মোন্না
নয় যে, ভোগা দিয়ে কেড়ে থাবে।"

শিশ্ব। কিন্তু সাধন করিতে করিতে ক্রমে ত ত্যাগ আসিতে পারে ?

<sup>\*</sup> ৩য় মুওকে, ২য় বও, ৪ মন্ত্রের ভাষ্য দেখুন।

স্বামিক্ষী। যার ক্রমে আসে, তার আস্কৃ। তুই তা বলে বসে থাক্বি কেন ? এথনি থাল কেটে জল আনতে লেগে যা। ঠাকুর বল্তেন, "হজ্ছে—হবে ওসব মেদাটে তাব।" পিপাদা পেলে কি কেউ বসে থাক্তে পারে?

—না জলের জন্ম ছুটোছুটি করে বেড়ায়? পিপাদা পায়নি তাই বসে আছিস। বিবিদিষা প্রবল হয় নি, তাই মাগ ছেলে নিয়ে সংসার কছিন্।

শিষ্য। বাস্তবিক কেন যে এখনও ঐরপ সর্বস্থি তাংগের বৃদ্ধি হয়
না, তাহা বৃঝিতে পারি না। আপনি ইহার একটা উপায়
করিয়া দিন্।

স্বামিজী। উদ্দেশ্য ও উপান্ন সবই তোর হাতে। আমি কেবল

Stimulate (ঐ বিষয়ের বাসনা মনে প্রবল) করে

দিতে পারি। এই সব সংশান্ত পড়ছিস্।—এমন ব্রহ্মজ্ঞ

সাধুদের সেবা ও সঙ্গ কছিন্—এতেও যদি না ত্যাগের

ভাব আদে, তবে জীবনই বুখা। তবে একেবারে

বুখা হবে না—কালে এর ফল তেড়ের্ফুড়ে বেরুবেই

বেরুবে।

শিল্য অধােম্থে বিষয়ভাবে নিজের পরিণাম কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনরার স্বামিজীকে বলিতে লাগিল, "মহাশয়, আমি আপনার শরণাগত, আমার মৃক্তিলাভের পদ্বা খুলিয়া দিন্—আমি যেন এই শরীরেই তত্ত্বক্ত হইতে পারি।"

স্বামিঞ্জী শিষ্যের অবসন্ধতা দর্শন করিয়া বলিলেন, "ভয় কি ? সর্বাদা বিচার কর্বি—এই দেহ, গেহ, জীবজগৎ সকলি নিঃশেষ

मिथा— चरक्षत मठ, मर्सना ভाব वि এই দেহটা একটা अড़ यक्ष मात । এতে যে আআরাম প্রুষ রয়েছেন, তিনিই তোর যথার্থ चরপ । মনরূপ উপাধিটাই তাঁর প্রথম ও স্ক্র আবরণ, তার পর দেহটা তাঁর হুল আবরণ হয়ে রয়েছে। নিছল, নির্কিকার, অয়য়েছাটিঃ সেই প্রুষ এই দব মায়িক আবরণে আচ্ছাদিত থাকার, তুই তোর স্বস্থরপকে জান্তে পাচ্ছিদ্ না। এই রূপরণে ধাবিত মনের গতি অন্তদিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। মনটাকে মার্তে হবে। দেহটা ত হুল—এটা মরে পঞ্চত্তে মিশে যায়। কিন্তু সংস্কারের পূঁটুলী—মনটা শীগ্গির মরে না। বীজের আয় কিছুকাল থেকে আবার রক্ষে পরিণত হয়; আবার স্থল শরীর ধারণ করে জন্মস্ত্রপণে গমনাগমন করে। এইরপা— যতক্ষণ না আত্মজান হয়। সেজ্য বলি, ধান-ধারণা ও বিচারবলে মনকে সচ্চিদানন্দ-সাগরে ভ্বিয়ে দে। মনটা মরে গেলেই সব গেল—অক্সমংস্থ হলি।

শিয়া। মহাশর, এই উদ্দাম উন্মন্ত মনকে ব্রহ্মাবগাহী করা মহা কঠিন।

স্বামিজী। বীরের কাছে আবার কঠিন বলে কোনও জিনিষ
আছে? কাপুরুষেরাই ওকথা বলে। "বীরাণামেব
করতলগতা মৃজিঃ, ন পুনঃ কাপুরুষাণাম্।" অভ্যাস ও
বৈরাগ্য বলে মনকে সংঘত কর্। গীতা বল্ছেন, "অভ্যাদেন তু কৌস্কের বৈরাগোণ চ গৃহতে।" চিত্ত হচ্ছে যেন
বচ্ছ হ্রদ। রূপরসাদির আঘাতে তাতে যে তরঙ্গ উঠ্ছে,
তার নামই মন। এজ্ফুই মনের স্বরূপ সংকল্পবিকল্লাঅ্ক।

ঐ সয়য়বিকয় থেকেই বাদনা ওঠে। তার পর, ঐ
মনই ক্রিয়াশক্তিয়পে পরিণত হয়ে স্থলদেহয়প য়য় দিয়ে
কার্য্য করে। আবার কর্মও যেমন অনস্ত, কর্মের ফলও
তেমনি অনস্ত। স্কৃতরাং অনস্ত, অর্ত কর্মফলয়প তরমে
মন সর্মানা ছল্ছে। সেই মনকে র্ত্তিশৃস্ত করে দিতে হবে
—স্বচ্ছ হদে পুনরায় পরিণত কর্তে হবে—যাতে বৃত্তিয়প তরঙ্গ আর একটাও না ধাকে। তবে ব্রহ্ম প্রকাশ
হবেন। শাস্ত্রকার প্র অবস্থারই আভাস এই ভাবে
দিচ্ছেন—"ভিয়তে হদয়গ্রস্থিঃ" ইত্যাদি—বৃঝ্লি?

শিশ্ব। আজে হাঁ, কিন্তু ধানে ত বিষয়াবলম্বী হওয়া চাই?

ষামিলী। তুই নিজেই নিজের বিষয় হবি। তুই সর্বাগ আত্মা—

এইটিই মনন ও ধ্যান করবি। আমি দেহ নই—মন নই

—বুদ্ধি নই—ছুল নই—হল্ম নই—এইরপে "নেতি"

"নেতি" করে প্রত্যক্চিতভারপ স্বস্বরূপে মনকে ডুবিয়ে দিবি। এইরপে মন শালাকে বারংবার ডুবিয়ে ডুবিয়ে প্রবিয়ে মেরে ফেল্বি। ভবেই বোধস্বরূপের বোধ বা স্বস্বরূপে স্থিতি হবে। ধ্যাতা-ধ্যেয়-ধ্যান তথন এক হয়ে যাবে।

জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান এক হয়ে যাবে। নিধিল অধ্যাসেয় নিবৃত্তি হবে। একেই বলে খায়ে "ত্রিপুটভেদ"। এরপ অবস্থায় জ্ঞানাজ্ঞানি থাকে না। আত্মাই যথন একমাত্র বিজ্ঞাতা, তথন তাঁকে আবার জ্ঞানবি কি করে ও আত্মাই জ্ঞান—আত্মাই চৈতভ্য—আত্মাই সচ্চিদানন্দ। যাকে সং বা অসং কিছুই বলে নির্দেশ করা যায় না, সেই

#### স্থামি-শিষা-সংবাদ

অনির্বাচনীয়া মায়াশক্তিপ্রভাবেই জীবরূপী ব্রন্মের ভেতরে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞানের ভাবটা এসেছে। এটাকেই সাধারণ মাতুষ Conscious state ( চৈত্য বা জ্ঞানের অবস্থা) বলে। আর যেখানে এই দ্বৈত সংঘাত নিরাবিল ব্রন্ধতত্ত্বে এক হরে যায়, তাকেই শাস্ত্র Superconscious state (সমাধি বা সাধারণ জ্ঞানভূমি অপেক্ষা উচ্চাবস্থা) বলে এইরূপে বর্ণনা করেছেন—"ন্তিমিতসলিলরাশিপ্রখ্যমাখ্যাবিহীনম্ !" ক্থাগুলি, স্বামিজী যেন ব্রহ্মাস্ত্তবের অগাধ জলে ডুবিয়া

যাইয়াই বলিতে লাগিলেন।

স্বামিজী। এই জ্ঞাতা জ্ঞেয় বা জানাজানি ভাব থেকেই দুর্শন, শাস্ত্র, বিজ্ঞান সব বেরিয়েছে। কিন্তু মানবমনের কোনও ্ভাব বা ভাষা জ্বানাজানির পারের বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারছে না! দর্শন-বিজ্ঞানাদি Partial truth (আংশিক ভাবে সত্য)। উহার। সেইজ্ঞ পরমার্থতত্ত্বের সম্পূর্ণ expression (প্রকাশক) কথনই रूट भारत ना। এই क्या भत्रमार्थित मिक् मिरम रमथ रू मवरे मिथा। वरन ताथ रुष-धर्म मिथा।-कर्म मिथा। —আমি মিথ্যা—তুই মিথ্যা—জগৎ মিথ্যা। তথনই দেখে যে আমিই সব; আমিই সর্বগত আআ; আমার প্রমাণ আমিই। আমার অন্তিত্বের প্রমাণের জন্ম আবার প্রমাণান্তরের অপেকা কোথায় ? আমি—শান্তে বেমন বলে—"নিত্যমশ্বংপ্রদিদ্ধ।" আমি ঐ অবস্থা সতাসতাই দেখেছি—অনুভৃতি করেছি। তোরাও ভাথ —অনুভৃতি কর্—আর জীবকে এই ব্রন্ধতত্ত্ব শোনাগে। তবে ত শাস্তি পাবি।

ঐ কথা বলিতে বলিতে স্বামিন্সীর বদন গন্তীর ভাব ধারণ করিল এবং তাঁহার মন যেন কোন্ এক অজ্ঞাতরাজ্যে যাইয়া কিছুক্ষণের জন্য স্থির হইয়া গেল! কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—"এই সর্ব্বমতগ্রাসিনী, সর্ব্বমতসমঞ্জদা ব্রহ্মবিশ্বানিজে অমুভব কর্—আর জ্বগতে প্রচার কর্। উহাতে নিজের মঙ্গল হবে, জীবেরও কল্যাণ হবে। তোকে আজ্ব সার কথা বল্লম; এর চাইতে বড় কথা আর কিছুই নেই!"

শিষ্য। মহাশর, আপনি এখন জ্ঞানের কথা বলিতেছেন;
আবার কথনও বা ভক্তির, কখনও কর্ম্মের ও কখনও
যোগের প্রাধায় কীর্ত্তন করেন। উহাতে আমাদের বৃদ্ধি
গুলাইরা যায়।

শামিজী। কি জানিদ্?—এই ব্রহ্মন্ত হওয়াই চরম লক্ষ্য—পরম
পুরুষার্থ। তবে মানুষ ত আর সর্বাদা ব্রহ্মসংস্থ হয়ে
থাক্তে পারে না ? ব্যুখানকালে কিছু নিয়ে ত থাক্তে
হবে ? তথন এমন কর্ম করা উচিত, যাতে লোকের
শ্রেয়োলাভ হয়। এইজন্ত তোদের বলি, অভেদব্দ্ধিতে
জীবসেবারূপ কর্ম কর্। কিন্তু বাবা, কর্ম্মের এমন মারপাঁচি যে, মহামহা সাধুরাও এতে বদ্ধ হয়ে পড়েন!
সেই জন্ত ফলাকাজ্জাহীন হয়ে কর্ম করতে হয়। গীতায়
ত কথাই বলেছে। কিন্তু জান্বি, ব্রহ্মজানে কর্মের
অনুপ্রবেশন্ত নেই। সৎকর্ম দারা বড় জ্লোর চিত্তশুদ্ধি

হয়। এই জ্বতাই ভাষ্যকার জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ের প্রতি এত তীব্র কটাক্ষ—এত দোষারোপ করেছেন। নিহ্নাম কর্ম থেকে কারও কারও ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে। এও একটা উপায় বটে; কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ। এ কথাটা বেশ করে জ্বেনে রাধ্—বিচারমার্গ ও অন্ত সকল প্রকার সাধনার কল হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞতা লাভ করা।

শিশ্য। মহাশন্ত, একবার ভক্তি ও রাজ্যোগের উপযোগিও বলিয়া আমার জানিবার আকাজ্ঞা দূর করুন।

স্বামিন্ধী। ঐ সব পথে সাধন কর্তে কর্তেও কারও কারও ক্রমক্রান লাভ হয়ে যায়। ভিজিমার্গ—slow process,
দেরীতে ফল হয়—কিন্তু সহজ্বসাধা। যোগে নানা বিয়।
হয় ত বিভূতিপথে মন চলে গেল; আর স্বরূপে পৌছুতে
পার্লে না। এক মাত্র জ্ঞানপথই আশুফলপ্রাদ এবং
সর্ব্বমত-সংস্থাপক বলিয়া সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে সমানাদৃত।
তবে, বিচারপথে চল্তে চল্তেও মন হত্তর তর্কজালে
বদ্ধ হয়ে যেত্রে পারে। এইজ্বল্ল সঙ্গে ধ্যান
করা চাই। বিচার ও ধান বলে উদ্দেশ্থে বা ব্রহ্মতত্বে
পৌছুতে হবে। এইভাবে সাধন কর্লে goalএ
(গমান্থানে) ঠিক পৌছান যায়। এই আমার মতে
সহজ্ব পছাও আশুফলপ্রাদ।

শিশ্য। এইবার আমাগ্ন অবতারবাদ বিষয়ে কিছু বলুন।
শামিজী। তুই যে এক দিনেই সব মেরে নিতে চাস!

শিঘা। মহাশন্ত্র, মনের ধাঁধা একদিনে মিটে বার ত বারবার আর আপনাকে বিরক্ত হইতে হইবে না।

স্বামিজী। যে আত্মার এত মহিমা শান্ত্রমূথে অবগত হওয়া যায়, সেই আত্মজ্ঞান বাদের রূপায় এক মৃহুর্ত্তে লাভ হয়, তাঁরাই সচল তীর্থ—অবতারপুরুষ। তাঁরা আজন্ম ব্রন্মজ, এবং ব্রন্ধ ও ব্রন্ধজে কিছুমাত্র তফাৎ নেই— "ব্ৰহ্ম বেদ ব্ৰক্ষৈব ভবতি।" আত্মাকে ত আৰু জানা যায় না, কারণ, এই আত্মাই বিজ্ঞাতা ও মস্তা হয়ে রয়েছেন---এ কথা পূর্বেই বলেছি। অতএব মামুষের জানাজানি ঐ অবতার পর্য্যন্ত—ধারা আত্মসংস্থ। মানববৃদ্ধি ঈশ্বর-সম্বন্ধে Highest ideal (সর্বাপেক্ষা উচ্চ ভাব) যা গ্রহণ করতে পারে, তা ঐ পর্যান্ত। তারপর, আর জানাজানি থাকে না। ঐরপ ব্রহ্মজ্ঞ কদাচিং জগতে জনাম। তাঁদের অল্ল লোকেই বুঝুতে পারে। তাঁরাই শান্তোক্তির প্রমাণস্থল—ভবদমৃদ্রের আলোকস্তম্ভস্বরূপ। এই অবতারগণের দঙ্গ ও কুপাণৃষ্টিতে মুহূর্ত্তমধ্যে হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয়ে যায়—সহসা ব্রহ্মন্তানের স্ফুরণ হয়। কেন বা কি processএ (উপায়ে) হয়, তার নির্ণয় করা যার না। তবে হয়—হতে দেখেছি। জ্রীকৃষ্ণ আছ্ব-সংস্ত হয়ে গীতা বলেছিলেন। গীতার যে যে স্থলে "অহং" শব্দের উল্লেখ রয়েছে, তা ''আত্মপর'' বলে জানবি। "মামেকং শরণং এক" কিনা "আত্মসংস্থ হও।" এই আত্মজানই গীতার চরম লক্ষ্য। যোগাদির উল্লেখ ঐ

আত্মতত্ত্বলাভের আনুষন্দিক অবতারণা। এই আত্মজ্ঞান যাদের হয় না, তারাই আঅ্বাতী। "বিনিহস্তাসদ্গ্রহাৎ" রূপরসাদির উদদ্ধনে তাদের প্রাণ যায়। তোরাও ত মানুষ--ছদিনের ছাই-ভন্ম ভোগকে উপেক্ষা কর্তে পার্বিনি ? 'জায়স্ব—মিয়স্বে'র দলে যাবি ? 'শ্রেয়ঃ'কে গ্রহণ কর্—'প্রেয়ঃ'কে পরিত্যাগ কর্। এই আত্মতত্ত্ব जाठखान नक्ताहेरक वन्ति। वन्रा वन्रा निर्ाकत বুদ্ধিও পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর "তত্ত্বমদি" "দোইছ-মশ্বি'' "সর্বাং থবিদং ব্রন্ধ' প্রভৃতি মহামন্ত্র সর্বাদা উচ্চারণ কর্বি ও হৃদয়ে সিংছের মত বল রাখ্বি। ভয় কি ? ভন্নই মৃত্যু—ভন্নই মহাপাতক। নররূপী অর্জুনের ভন্ন হয়েছিল—তাই আত্মগংস্থ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে গীতা উপদেশ দিলেন ; তবু কি তাঁর ভয় যায় ?—পরে, অর্জ্জন যথন বিশ্বরূপ দর্শন করে আত্মসংস্থ হলেন, তথন खानाधिनश्र-कर्मा रुख यूक्त कत्र्लन।

শিশ্য। মহাশর, আত্মজ্ঞান লাভ হইলেও কি কর্ম থাকে ?

যামিজী। জ্ঞানলাভের পর সাধারণে যাকে কর্ম বলে, সেরপ
কর্ম থাকে না। তথন কর্ম "জগদ্ধিতার" হয়ে দাঁড়ায়।

আত্মজ্ঞানীর চলন্ বলন্ সবই জীবের ক্ল্যাণ সাধন
করে। ঠাকুরকে দেখেছি—"দেহস্থোহপিন দেহস্থ:"—
এই ভাব। ঐরপ পুরুবদের কর্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেবল
এই কথামাত্র বলা যায়—"লোকবত্তু লীলা-কৈবলাম্।" \*

<sup>\*</sup> বেদান্ত হত্ত হল্ব; ১পা, ৩৬সূ

## একাদশ বলী

স্থান--বেলুড় মঠ

वर्ष-১৯०১





ধামিজীর কলিকাতা জ্বিলি আর্ট একাডেমির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রণদাপ্রসাদ দাস গুপ্তের সহিত শিল্প সম্বন্ধে কথোপকথন—কৃত্রিম পদার্থনিচরে মনোভাব প্রকাশ করাই শিল্পের লক্ষ্য হওয়া উচিত—ভারতের বৌদ্ধবুগের শিল্প ঐ বিষয়ে জগতে শীর্ষস্থানীয়—ফটোগ্রাহেলর সহায়তা লাভ করিয়া ইউরোপীশিল্পের ভাব-প্রকাশ সম্বন্ধে অবনতি—ভিন্ন ভিন্ন জাতির শিল্পে বিশেষত্ব আছে—জড়বাদী ইউরোপ ও অধ্যান্ধবাদী ভারতের শিল্পে কি বিশেষত্ব আছে—বর্ত্তমান ভারতে শিল্পাবতি—দেশের সকল বিদ্যা ও ভাবের ভিতরে প্রাণস্ক্ষার করিতে খ্রীরামকুঞ্চদেবের আগমন।

কলিকাতা জুবিলি আর্ট একাডেমির অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা বাবু রণদাপ্রসাদ দাস গুপ্ত মহাশন্ধকে সঙ্গে করিয়া শিন্য আব্দ্র বেল্ড মঠে আদিরাছে। রণদাবাবু শিরকলানিপুণ স্থপণ্ডিত ও স্বামিজীর গুণগ্রাহী। আলাপ পরিচয়ের পর স্বামিজী রণদাবাবুর সঙ্গে শিল্প-বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। রণদাবাবুকে উৎসাহিত করিবার জন্ম জুবিলি আর্ট একাডেমিতে একদিন বাইতেও ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্ত নানা অস্ক্রবিধার স্বামিজীর তথার বাওয়া বাটিয়া উঠে নাই।

স্বামিজী রণদাবাবুকে বলিতে লাগিলেন, "পৃথিবীর প্রায়

সকল সভ্য দেশের শিল্প-সৌন্দর্য্য দেখে এলুম, কিন্তু বৌদ্ধধর্শের প্রাহ্নভাবকালে এদেশে শিল্পকলার যেমন বিকাশ দেখা যার, তেমনটি আর কোথাও দেখলুম না। মোগল বাদ্দাদের সময়েও ঐ বিভার বিশেষ বিকাশ হলেছিল; দেই বিভার কীর্ভিন্তভক্তরপে আজও তাজমহল, জুমা মদজিদ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বৃকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"মামুষ যে জিনিষটি তৈরী করে, তাতে কোন একটা idea express ( মনোভাব প্রকাশ ) করার নামই art ( শিল্প )। যাতে ideaর ( ঐরূপভাবের) expression ( প্রকাশ ) নেই, তাতে রং বেরঙ্গের চাক্চিক্য পরিপাটি থাক্লেও তাকে প্রকৃত art ( শিল্প ) বলা যায় না। ঘট, বাটি, পেয়ালা প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য্য জ্বিনিষ-পত্রগুলিও ঐক্তপে বিশেষ কোন ভাবপ্রকাশ করে তৈরী হওয়া উচিত। প্যারিদ্ প্রদর্শনীতে পাথরের থোদাই এক অদ্ভুত মৃত্তি দেখেছিলাম। মৃব্রিটির পরিচায়ক এই কয়টি কথা নীচে লেখা— Art unveiling nature—অর্থাৎ শিল্প কেমন করে প্রকৃতির নিবিড়াবগুঠন স্বহস্তে মোচন করে ভেতরের রূপসৌন্দর্য্য দেখে। মৃজিটি এমন ভাবে ভৈরী করেছে, যেন প্রকৃতিদেবীর রূপচ্ছবি এখনও স্পষ্ট বেরোয়নি; যতটুকু বেরিয়েছে, ততটুকু সৌন্দর্য্য দেখেই শিল্পী যেন মুগ্ধ হরে গিয়েছে। যে ভাস্কর এই ভাবটি প্রকাশ কর্তে চেষ্টা করেছেন, তাঁর প্রশংসা না করে থাকা যায় না। ঐ রকমের original (মৌলিক) কিছু কর্তে চেষ্টা করবেন।"

রণদাবাবু। আমারও ইচ্ছা আছে দমর মত original modelling (নৃতন ভাবের মৃত্তি) সব গড়তে; কিন্তু এদেশে উৎসাহ পাই না। অর্থাভাব, তার উপর আমাদের দেশে গুণগ্রাহী লোকের অভাব।

স্বামিজী। আপনি যদি প্রাণ দিয়ে যথার্থ একটি খাঁটি জিনিষ করতে পারেন, যদি arta (শিল্লে) একটি ভাবও যথাযথ express (প্রকাশ) করতে পারেন, কালে নিশ্চয় তার appreciation (আদর) হবে। খাঁটি জিনিষের কথনও জগতে অনাদর হয় নি। এরূপও শোনা যায়, এক এক জন artist (শিল্লী) মরবার হাজার বছর পর, হয়ত তার appreciation (কার্য্যের আদর) হল!

রণদাবাব। তা ঠিক। কিন্তু আমরা যেরূপ অপদার্থ হয়ে পড়েছি,
তাতে 'ঘরের থেয়ে বনের মোষ তাড়াতে' সাহসে কুলোয়
না। এই পাঁচ বৎসরের চেষ্টায় আমি যা হ'ক্ কিছু
রুতকার্য্য হয়েছি। আশীর্কাদ করুন, যেন উল্লম বিফল
না হয়।

স্বামিজী। যদি ঠিক্ ঠিক্ কাজে লেগে যান, তবে নিশ্চম্ন successful (সফলকাম) হবেন। যে, যে বিষয়ে মন প্রাণ ঢেলে খাটে, তাতে তার success (সফলতা) ত হয়ই—তার পর, চাই কি ঐ কাজের তন্ময়তা থেকে ব্রহ্মবিত্যা পর্য্যন্ত লাভ হয়। যে কোন বিষয়ে প্রাণ দিয়ে খাটলে, ভগবান তার সহায় হন।

রণদাবাব্। ওদৈশ এবং এদেশের শিল্পের ভেতর তফাৎ কি দেথ্লেন ?

স্বামিজী। প্রায় সবই সমান, originality (নৃতনত্ব) প্রায়ই দেখ তে পাওয়া যায় না। ঐ সব দেশে ফটো যন্ত্রের সাহায্যে এখন নানা চিত্র তুলে ছবি আঁক্ছে। কিন্ত যন্ত্রের সাহায্য নিলেই originality ( নৃতন নৃতন ভাব প্রকাশের ক্ষমতা) লোপ হয়ে যায়; নিজের ideaর expression দিতে (মনোগত ভাব প্রকাশ কর্তে) পারা যায় না। আগেকার ভাস্করগণ আপনাদের মাথা থেকে নৃতন নৃতন ভাব বের কর্তে বা সেইগুলি ছবিতে বিকাশ করতে চেষ্টা করতেন। এখন ফটোর অমুরূপ ছবি হওয়ায়, মাথা থেলাবার শক্তি ও চেষ্টার লোপ হয়ে যাচ্ছে। তবে এক একটা জাতের এক একটা characteristic (বিশেষত্ব) আছে। আচারে ব্যব-হারে, আহারে বিহারে, চিত্রে ভাস্কর্যো সেই বিশেষ ভাবের বিকাশ দেখুতে পাওয়া যায়। এই ধকুন— ওদেশের গান বাজনা নাচের expression (বাহু বিকাশ) গুলি দবই pointed ( স্বচাগ্রের ন্থায় তীব্র): নাচছে যেন হাত পা ছুড়ছে; বাজনাগুলির আওয়াজে कारन एन मङ्गीरनत (थाँठा मिट्ह ; शारनत अंतर्भ। এদেশের নাচ আবার্থেন হেলে ছলে তরঙ্গের স্থায় গড়িম্বে পড়ছে, গানের গমক মৃচ্ছনিতেও ঐরপ rounded movement (চক্রাকারের অমুবর্ত্তন) দেখা যায়। বাজুনাতেও তাই। অতএব art (শিল্প) সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্নরূপ বিকাশ হয়।

যে জাত্টা বড় materialistic ( জড়বাদী ও ইহকাল-সর্বস্থ ) তারা nature ( প্রকৃতিগত নামরূপ ) টাকেই ideal (চরমোদেশু) বলে ধরে ও তদমুরূপ ভাবের expressionই (বিকাশই) শিলে দিতে চেষ্টা করে। যে জাত্টা আবার প্রকৃতির অতীত একটা ভাব-প্রাপ্তিকেই ideal (জীবনের চরমোদ্দেশ্র) বলে ধরে. সেটা ঐ ভাবই natureএর (প্রকৃতিগত) শক্তিদহায়ে শিল্পে express (প্রকাশ) করতে চেষ্টা করে। প্রথম শ্রেণীর জাতদের natureই ( প্রকৃতিগত সাংসারিক ভাব ও পদার্থনিচয় চিত্রণই ) হচ্ছে primary basis of art ( শিল্লের মূল ভিত্তি ); আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জাত্গুলোর ideality (প্রকৃতির অতীত কোনও একটা ভাব প্রকাশই) হচ্ছে শিল্পবিকাশের মূল কারণ। ঐ্রুপে তুই বিভিন্ন উদ্দেশ্য ধরে শিল্লচচ্চার অগ্রসর হলেও, ফল উভন্ন শ্রেণীর প্রান্ধ একই দাঁড়িয়েছে, উভন্নেই আপন আপন ভাবে শিরোরতি করছে। ওসব দেশের এক একটা ছবি দেখে আপনার সত্যকার প্রাক্কতিক দুগু বলে ভ্রম হবে। এদেশের সম্বন্ধেও তেমনি—পুরাকালে স্থাপত্য-বিভার যথন থুব বিকাশ হয়েছিল, তথনকার এক একটি মৃত্তি দেধ্লে আপনাকে এই জড়প্ৰাক্বতিক वाका जूनिया এको न्छन जारवास्का निष्य रमन्दा। ওদেশে এখন যেমন আগেকার মত ছবি হয় না, এদেশেও তেমনি নৃতন নৃতন ভাববিকাশকল্পে ভাস্করগণের আর

চেষ্টা দেখা যায় না। এই দেখুন না, আপনাদের আর্ট-স্থলের ছবিগুলিতে যেন কোন expression (ভাবের বিকাশ) নেই। আপনারা হিন্দুদের নিত্যধ্যেয় মৃত্তি-গুলিতে প্রাচীন ভাবের উদ্দীপক expression (বহি:-প্রকাশ) দিয়ে আঁক্বার চেষ্টা কর্লে ভাল হয়।

রণদাবার । আপনার কথায় হৃদয়ে মহা উৎসাহ হয়। চেটা করে দেখ্ব—আপনার কথামত কার্য্য কর্তে চেটা কর্ব।

সামিজী আবার বলিতে লাগিলেন, "এই মনে করুন, মা কালীর ছবি। এতে ধূগপৎ ক্ষেমন্ধরী ও ভরঙ্করী মূর্ভির সমাবেশ। ঐ ছবির কোনথানিতে কিন্তু ঐ উভয় ভাবের ঠিক্ ঠিক্ expression (প্রকাশ) দেখা যায় না। তা দ্রে যাক্—ঐ উভয় ভাবের একটাও চিত্রে ঠিক্ ঠিক্ বিকাশ করতে কায়ন্ব চেটা নেই! আমি মা কালীর ভীমামূর্ভির কিছু idea (ভাব) 'Kali the Mother' (জগনাতা কালী) নামক আমার ইংরাজী কবিতাটায় লিপিবজ কর্তে চেষ্টা করেছি। আপনি ঐ ভাবটা একখানা ছবিতে express (প্রকাশ) করতে পারেন কি? রগদাবার। কি ভাব?

স্বামিজী শিয়ের পানে তাকাইরা, তাঁহার ঐ কবিতাটি উপর হইতে আনিতে বলিলেন। শিয় লইরা আদিলে স্বামিজী উহা ("The stars are blotted out" &c.) রণদাবাব্কে পড়িরা শুনাইতে লাগিলেন। স্বামিজীর ঐ কবিতাটি পাঠের সমর শিয়ের মনে হইতে লাগিল, যেন মহাপ্রলম্বের সংহারমৃত্তি তাহার কল্পনা-সমক্ষে নৃত্য করিতেছে। রণদাবাব্প কবিতাটি শুনিয়া কিছুক্ষণ ন্তন হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ বাদে রণদাবাবু যেন কল্পনানয়নে ঐ চিত্রটি দেখিতে পাইয়া "বাপ্" বলিয়া ভীত-চকিত নয়নে স্বামিজীর মুথপানে তাকাইলেন।

স্বামিজ্ঞী। কেমন, এই idea (ভাবটা) চিত্রে বিকাশ করতে পারবেন ত ?

রণদাবাব্। আজ্ঞে, চেষ্টা করব। \* কিন্তু ঐ ভাবের কল্পনা কর্তেই বেন মাথা ঘুরে যাচ্ছে।

স্বামিজী। ছবিথানি এঁকে আমাকে দেখাবেন। তার পর আমি উহা সর্বাঙ্গসম্পন্ন কর্তে বা যা যা দরকার, তা আপনাকে বলে দেব।

অতঃপর স্বামিজী রামক্লঞ্চমিশনের শিলমোহরের জন্ম কমলদল-বিকশিত হ্রদমধ্যে হংসরাজিত সর্প-পরিবেষ্টিত যে ক্ষুদ্র ছবিটি করিয়াছিলেন, তাহা আনাইয়া রণদাবাবুকে দেখাইয়া, তৎসম্বন্ধে নিজ মতামত প্রকাশ করিতে বলিলেন। রণদাবাবু প্রথমে উহার মর্ম্মপরিগ্রহণে অসমর্থ হইয়া, স্বামিজীকেই উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামিজী ব্রাইয়া দিলেন, চিত্রস্থ তরক্ষায়িত সলিলরাশি—কর্মের, কমলগুলি—ভক্তির এবং উদীয়মান স্ব্যাটি জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি—যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনীশক্তির পরিচায়ক। আর চিত্র মধ্যন্থ হংসপ্রতিক্তিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব, কর্মা, ভক্তি

<sup>#</sup> শিশ্ব তথন রণদাবাব্র দক্ষে একত্র থাকিত। তাহার জানা আছে, রণদাবাব্ বাড়ী ফিরিয়। পরদিন হইতেই ঐ প্রনয়তাওবোয়ত চণ্ডীমৃত্তি আঁকিতে আরম্ভ করেন। আজিও সেই অর্জ অঙ্কিত মৃত্তিথানি রণদাবাব্র আর্ট ক্লুলে রহিয়াছে। কিন্তু স্বামিজীকে তাহা আর দেখান হয় নাই।

ও জ্ঞান, যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই, প্রমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয়—চিত্রের ইহাই অর্থ।

রণদাবাবু চিত্রটির ঐক্পপ অর্থ গুনিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন।
কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "আপনার নিকটে কিছুকাল শিল্পকলাবিস্তা শিথিতে পারিলে আমার বাস্তবিক উন্নতি হইতে পারিত।"

অতঃপর স্থামিজী, ভবিয়াতে শ্রীরামক্রম্ব মন্দির যে ভাবে নিশ্মাণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা, তাহারই একথানি চিত্র স্বামিজীর পরামর্শমত অঙ্কিত করিয়াছিলেন। চিত্রথানি রণদা-বাবকে দেখাইতে দেখাইতে বলিতে লাগিলেন—'এই ভাবী মঠমন্দিরটির নির্দ্মাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় শিল্পকলার একত্র সমাবেশ করবার আমার ইচ্ছা আছে। আমি পৃথিবী ঘুরে গৃহশিল্পদ্বন্ধে যত সব idea (ভাব) নিমে এসেছি, তার সবগুলিই এই মন্দির নির্মাণে বিকাশ কর্বার চেষ্টা কর্ব। বহু-সংখ্যক জড়িত গুন্তের উপর একটি প্রকাণ্ড নাটমন্দির তৈরী হবে। উহার দেওয়ালে শত সহস্র প্রফুল্ল কমল ফুটে থাকবে। হাজার লোক যাতে একত্র বদে ধ্যান জ্বপ কর্তে পারে, নাট-মন্দিরটি এমন বড় করে নির্মাণ কর্তে হবে। আর জীরামক্ত্র-মন্দির ও নাটমন্দিরটি এমন ভাবে একত্র গড়ে তুল্তে হবে যে, मृत थिटक मिथ् एन ठिक छँकोत वर्ण धात्रण। इरव । मिन्दित মধ্যে একটি রাজহংসের উপর ঠাকুরের মৃত্তি থাক্বে। দোরে তুদিকে তুটি ছবি এই ভাবে থাক্বে—একটি সিংহ ও একটি মেষ বন্ধভাবে উভয়ে উভয়ের গা চাটুছে—অর্থাৎ মহাশক্তি ও মহানদ্রতা যেন প্রেমে একত্র সন্মিলিত হয়েছে। মনে এই সব idea (ভাব) রয়েছে; এখন জীবনে কুলােয় ত কার্যাে পরিণত করে যাব। নতুবা ভাবী generation (বংশীয়েরা) ঐগুলি ক্রমে কার্যাে পরিণত করতে পারে ত কর্বে। আমার মনে হয়, ঠাকুর এসেছিলেন, দেশের সকল প্রকার বিছাা ও ভাবের ভেতরেই প্রাণসঞ্চার করতে। সেজল ধর্মা, কর্মা, বিছাা, জ্ঞান, ভক্তি সমন্তই যাতে এই মঠ-কেন্দ্র থেকে জগতে ছড়িয়ে পড়ে, এমন ভাবে ঠাকুরের এই মঠটি গড়ে তুলতে হবে। এ বিষয়ে আপনারা আমার সহায় হন।

রণদাবাবু ও উপস্থিত সন্ন্যাসী ও ব্রন্ধচারিগণ স্বামিজীর কথাগুলি শুনিয়া অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। ঘাঁহার মহৎ উদার
মন, সকল বিষয়ের সকল প্রকার মহান্ ভাবরাশির অদৃষ্টপূর্ব্ব
ক্রীড়াভূমি ছিল, সেই স্বামিজীর মহন্বের কথা ভাবিয়া, সকলে
একটা অব্যক্তভাবে পূর্ণ হইয়া স্তক্ষীভূত হইয়া রহিলেন।

অল্লকণ পরে স্বামিজী আবার বলিলেন, "আপনি শিল্পবিচ্ছার্
যথার্থ আলোচনা করেন বলেই, আন্ধ ঐ সম্বন্ধে এত চর্চচা হচ্ছে।
শিল্পসম্বন্ধে এতকাল আলোচনা করে আপনি ঐ বিষয়ের যা
কিছু সার ও সর্ব্বোচ্চ তাব পেয়েছেন, তাই এখন আমাকে বলুন।
রণদাবার্। মহাশয়, আমি আপনাকে নৃতন কথা কি শোনাব,

আপনিই ঐ বিষয়ে আৰু আমার চোক ফুটিয়ে দিলেন।
শিল্পসন্থক্তে এমন জ্ঞানগর্ভ কথা এ জীবনে আর কথনও
শুনি নি। আশীর্বাদ করুন, আপনার নিকট যে সকল
ভাব পেলাম, তা যেন কার্য্যে পরিণত করতে পারি।

অতঃপর স্থামিজী আসন হইতে উঠিয়া মধুদানে হিতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে শিশুকে বলিলেন, "ছেলেটি থুব তেজ্স্বী।" শিশু। মহাশুধ, আপনার কথা গুনিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছে।

স্বামিজী শিষ্মের ঐ কথার কোনও উত্তর না করিয়া, আপন মনে শুন শুন করিয়া ঠাকুরের একটি গান গাছিতে লাগিলেন— "পরম ধন সে পরশমণি" ইত্যাদি।

এইরপে কিছুক্ষণ বেড়াইবার পর স্বামিন্ধী মৃথ ধুইয়া শিয়-সমভিব্যাহারে উপরে নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং Encyclopædia Britannica পৃস্তকের শিরসম্বন্ধীয় অধ্যায়টি কিছুক্ষণ পাঠ করিলেন। পাঠ সাক্ষ হইলে, পূর্ব্ববঙ্গের কথা এবং উচ্চারণের তং লইয়া শিয়্যের সঙ্গে সাধারণভাবে ঠাট্টা তামাসা করিতে লাগিলেন।

## দাদশ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ--১৯০১ 📽

#### বিধয়

স্বামিজীর শরীরে শ্রীরামকৃঞ্চদেবের শক্তিসঞ্চার—পূর্ববজ্ঞের কথা—নাগ মহাশ্যের বাটীতে আতিথ্যখীকার—আচার ও নিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা— কামকাঞ্চনাসক্তি ত্যাগে আত্মদর্শন।

স্বামিজী কয়েকদিন হইল, পূর্ব্বক্ষ ও আসাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শরীর অস্কুষ্ক, পা ফুলিয়াছে। শিশ্ব আসিয়া মঠের উপর তলায় স্বামিজীর কাছে গিয়া প্রণাম করিল। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও স্বামিজীর হাস্থবদন ও স্বেহমাধা দৃষ্টি, যাহাতে সকলকে সকল হুঃথ ভূলাইয়া আত্মহারা করিয়া দিত!

শিশ্য। স্বামিজী, কেমন আছেন?

স্থামিজী। আর বাবা, থাকাথাকি কি? দেহ ত দিন দিন অচল
হচ্ছে। বাঞ্চালাদেশে এদে শরীর ধারণ করতে হয়েছে,
শরীরে রোগ লেগেই আছে। এদেশের physique
(শারীরিক গঠন) একেবারে ভাল নয়। বেশী কাজ
করতে গেলেই শরীর বয় না। তবে য়ে কটা দিন
দেহ আছে, তোদের জন্ম থাট্ব। থাট্তে থাট্তে

শিশ্য। আপনি এখন কিছুদিন কাজকর্ম ছাড়িয়া স্থির হইয়া

থাকুন, তাহা হইলেই শরীর সারিবে। এ দেহের রক্ষায় জগতের মঙ্গল।

স্বামিঞ্জী। বসে থাক্বার যো আছে কি বাবা ! ঐ যে ঠাকুর

যাকে 'কালী' 'কালী' বলে ডাকতেন, ঠাকুরের দেহ

রাখ্রার ছ তিন দিন আগে সেইটে, এই শরীরে চুকে
গেছে; সেইটেই আমাকে এদিক্ ওদিক্ কাজ করিয়ে

নিমে বেড়ায়—স্থির হয়ে থাক্তে দেয় না ! আপনার
স্থান্থর দিক দেখতে দেয় না ।

শিয়া। শক্তি প্রবেশের কথাটা কি রূপকচ্চলে বলিতেছেন ? স্বামিজী। নারে; ঠাকুরের দেহ যাবার তিন চার দিন আগে, তিনি আমাকে একাকী একদিন কাছে ডাক্লেন। আর সাম্নে বসিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সমাধিষ্ঠ হয়ে পড়লেন। আমি তথন ঠিক অফুভব কর্তে লাগ্লুম, তাঁর শরীর থেকে একটা স্ক্ম তেন্ধ electric shockএর মত ( তড়িৎ-কম্পনের মত ) এদে আমার শরীরে ঢুক্ছে! ক্রমে আমিও বাহজ্ঞান হারিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম! কতক্ষণ এরূপ ভাবে ছিলুম, আমার কিছু মনে পিড়ে না; যথন বাহ্ন চেতনা হল, দেখি—ঠাকুর কাঁদছেন। জিজ্ঞাসা করায়, ঠাকুর সম্রেহে বল্লেন,—"আজ যথাসর্জস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম ! তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কান্ত করে তবে ফিরে যাবি।" আমার বোধ হয়, ঐ শক্তিই আমাকে এ কাজে সে কাজে কেবল ঘুরোয়। বসে থাক্বার জন্ম আমার এদেহ হয় নি।

শিয় অবাক হইয়া শুনিতে শুনিতে ভাবিতে লাগিল,—এ
সকল কথা সাধারণ লোকে কি ভাবে বৃঝিবে, কে জানে! অনস্তর
ভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিল,—"মহাশয়, আমাদের বাঙাল
দেশ ( পূর্ব্ববঙ্গ ) আপনার কেমন লাগিল ?"

স্থামিজী। দেশ কিছু মন্দ নয়, মাঠে দেখ লুম খুব শস্ত ফলেছে।
আবহাওয়াও মন্দ নয়; পাহাড়ের দিকের দৃশ্য অতি
মনোরম। ব্রহ্মপুত্র valleyর (উপত্যকার) শোভা
অতুলনীয়। আমাদের এদিকের চেয়ে লোকগুলো কিছু
মজবৃত ও কর্মঠ। তার কারণ বোধ হয়, মাছ মাংসটা
খুব থায়। যা করে, খুব গোঁয়ে করে। খাওয়া দাওয়াতে
খুব তেল চর্বি দেয়; ওটা ভাল নয়। তেল চর্বি বেশী
থেলে শরীরে মেদ জলো।

শিষ্য। ধর্মভাব কেমন দেখিলেন ?

সামিজী। ধর্মতাব সম্বন্ধে দেখ লুম—দেশের লোকগুলো বড়
conservative (প্রাচীন প্রথার অমুগামী, অমুদার),
উদারভাবে ধর্ম করতে গিয়ে আবার অনেকে fanatic
(কাণ্ডজ্ঞানরহিত আত্মমত-পোষণকারী) হয়ে পড়েছে।
ঢাকার মোহিনীবাব্র বাড়ীতে একদিন একটি ছেলে,
একথানা কার photo এনে আমায় দেখালে ও বয়ে,
"মহাশয়, বলুন ইনি কে? অবতার কি না?" আমি
তাকে অনেক ব্ঝিয়ে বল্লুম, "তা বাবা, আমি কি
জ্ঞানি।" তিন চার বার বয়েও, সে ছেলেটি দেখ লুম,
কিছুতেই তাল জেদ ছাড়ে না। অবশেষে আমাকে বাধ্য

হয়ে বল্তে হল,—"বাবা, এখন থেকে ভাল করে থেয়ো দেয়ো; তা হলে মস্তিকের বিকাশ হবে—পৃষ্টিকর থাতা-ভাবে তোমার মাথা যে শুকিয়ে গেছে।" একথা শুনে বোধ হয় ছেলেটির অসস্তোষ হয়ে থাকবে। তা কি কর্ব বাবা, ছেলেদের এরপ না বল্লে তারা যে ক্রমে পাগল হয়ে দাঁড়াবে।

শিয়। <mark>আমাদের পূর্বে বাঙ্গালায় আজকাল অনেক অবতারের</mark> অভ্যুদর হইতেছে।

স্বামিদ্ধী। গুরুকে লোকে অবতার বল্তে পারে; যা ইচ্ছা,
তাই বলে ধারণা করবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু
ভগবানের অবতার যথন তথন—যেথানে দেখানে হয়
না। এক ঢাকাতেই শুন্লাম, তিন চারটি অবতার
দাঁড়িয়েছে।

শিঘা। ওদেশের মেয়েদের কেমন দেখিলেন ?

স্বামিজী। মেরেরা সর্ব্বতেই প্রায় একরপ। বৈষ্ণব-ভাবটা ঢাকায় বেনী দেথ লুম। হ—র স্ত্রীকে থুব intelligent (বুদ্ধি-মতী) বলে বোধ হল। সে থুব যত্ন করে আমায় রেঁধে থাবার পাঠিয়ে দিত।

শিয়। শুনিলাম, নাগ মহাশন্তের বাড়ী নাকি গিয়াছিলেন?
স্বামিজী। হাঁ, অমন মহাপুক্ষ—এতদ্র গিয়ে তাঁর জন্মস্থান দেখ ব
না? নাগ মহাশন্তের স্ত্রী আমাস্ক কত রেঁধে থাওয়ালেন।
বাড়ীথানি কি মনোরম! যেন শাস্তি-আশ্রম। ওথানে
গিয়ে এক পুকুরে সাঁতার কেটে নেস্থেছিলুম। তারপর,

এসে এমন নিদ্রা দিলুম যে বেলা ২। তা। আমার জীবনে যে কয় দিন স্থনিদ্রা হয়েছে, নাগ মহাশয়ৈর বাড়ীর নিদ্রা তার মধ্যে এক দিন। তারপর উঠে প্রচুর আহার। নাগ মহাশয়ের স্ত্রী একথানা কাপড় দিয়েছিলেন। সেইথানি মাথায় বেঁধে ঢাকায় রওনা হলুম। নাগ মহাশয়ের ফটো প্জা হয় দেথলুম। তাঁর সমাধি স্থানটি বেশ ভাল করে রাথা উচিত। এখনও, যেমন হওয়া উচিত, তেমন হয় নি।

শিখ্য। মহাশার, নাগ মহাশারকে ওদেশের লোকে তেমন চিনিতে পারে নাই।

স্বামিজী। ওসব মহাপুরুষকে সাধারণে কি বৃঝ্বে ? যারা তাঁর স্প্রামিজী। সঙ্গ পেয়েছে তারাই ধন্ত।

শিয়। কামাথ্যা গিয়া কি দেখিলেন ?

স্বামিজী। শিলং পাহাড়টি অতি স্থন্দর। সেথানে Chief Commissioner, Cotton সাহেবের সঙ্গে দেথা হয়েছিল। তিনি আমার জিজ্ঞাসা করেছিলেন— "স্বামিজী! ইউরোপ ও আমেরিকা বেড়িয়ে এই দ্র পর্বতপ্রান্তে আপনি কি দেখতে এসেছেন?" Cotton সাহেবের মত অমন সদাশয় লোক প্রায়্ম দেখা যায় না। আমার অস্থুখ শুনে সরকারী ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হবেলা আমার থবর নিতেন। সেথানে বেশী লেক্চার ফেক্চার করতে পারি নি; শরীর বড় অস্ত্রুগ্ হয়ে পড়েছিল। রাস্তায় নিতাই থ্ব সেবা করেছিল।

শিষ্য। সেথানকার ধর্মভাব কেমন দেখিলেন?
স্থামিজী। তন্ত্রপ্রধান দেশ; এক 'হঙ্কর' দেবের নাম শুন্লুম,

যিনি ও অঞ্চলে অবতার বলে পূজিত হন। শুন্লুম,
তাঁর সম্প্রদায় খুব বিস্তৃত; ঐ 'হঙ্কর' দেব শঙ্করাচার্য্যেরই
নামান্তর কি না বুঝ্তে পারলাম না। ওরা
ত্যাগী—বোধ হয়, তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। কিংবা শঙ্করাচার্য্যেরই সম্প্রদায়-বিশেষ।

অত্যপর শিঘ্য বলিল, "মহাশদ্ধ, ওদেশের লোকেরা বোধ হয়
নাগ মহাশদ্বের মত, আপনাকেও ঠিক্ বৃঝিতে পারে নাই।"
স্বামিজী। আমার বৃঝুক্ আর নাই বৃঝুক্—এ অঞ্চলের লোকের

চেয়ে কিন্তু তাদের রজোগুণ প্রবল; কালে সেটা আরও
বিকাশ হবে। যেরূপ চাল্ চলনকে ইদানীং সভ্যতা বা
শিষ্টাচার বলা হয়, সেটা এখনও ও অঞ্চলে ভালরূপে
প্রবেশ করেনি। সেটা ক্রমে হবে। সকল সময়ে

Capital (রাজধানী) থেকেই ক্রমে প্রদেশ সকলে
চাল্ চলন আদব কায়দার বিস্তার হয়। ও দেশেও
তাই হচ্ছে। যে দেশে নাগ মহাশ্রের মত মহাপুরুষ
জনায়, সে দেশের আবার ভাবনা ? তাঁর আলোতেই
পূর্ব্ব বঙ্গ উজ্জল হয়ে আছে।

শিষ্য। কিন্তু মহাশন্ত্ৰ, সাধারণ লোক তাঁহাকে তত জানিত না; তিনি বড় গুপ্তভাবে ছিলেন।

স্বামিজী। ওদেশে আমার খাওয়া দাওয়া নিয়ে বড় গোল করত। বল্ত—ওটা কেন খাবেন; ওর হাতে কেন খাবেন, ইত্যাদি। তাই বলতে হত--আমি ত সন্ন্যাসী ফ্কির লোক—আমার আবার আচার কি? তোদের শাস্তেই না বলছে,—"চরেক্মাধুকরীং বুত্তিমপি শ্লেচ্ছুকুলাদপি"— তবে অবগু বাইরের আচার ভেতরে ধর্ম্মের অনুভৃতির জন্ম প্রথম চাই; শাস্তজ্ঞানটা নিজের জীবনে practical (কার্যাকরী) করে নেবার জন্ম চাই। ঠাকুরের সেই পাঁজি নেঙ্ড়ান জলের কথা\* ভনেছিস ত ? আচার বিচার কেবল মামুষের ভেতরের মহাশক্তি স্ফুরণের উপায় মাত্র। যাতে ভেতরের সেই শক্তি জাগে, যাতে মাতুষ তার স্বন্ধপ ঠিক ঠিক বঝতে পারে, তাই হচ্ছে সর্বশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। উপায়গুলি বিধি-নিষেধাত্মক। উদ্দেশ্য হারিয়ে, থালি উপায় নিয়ে यां का करता कि रूप १ (य तिस्पेर यारे, तिथि, छेशाव নিয়েই লাঠালাঠি চলেছে। উদ্দেশ্যের দিকে লোকের নজর নেই, ঠাকুর ঐটি দেখাতেই এসেছিলেন। 'অমু-ভৃতি'ই হচ্ছে দার কথা। হাজার বংদর গঙ্গামান কর. আর হাজার বংসর নিরামিষ থা—ওতে যদি আঅ-विकारभंद्र महाम्रजी ना इम्र, ज्रात कान्ति मरेक्व द्र्या इन । আর, আচারবজ্জিত হয়ে যদি কেউ আত্মদর্শন করতে

<sup>\*</sup> পাঁজিতে লেখা থাকে—'এ বৎসর বিশ আড়া জল হবে', কিন্তু পাঁজিখানা নেভড়ালে, এক ফোঁটা জলও পড়ে না। সেইরূপ, শাল্তে লেখা আছে, 'এইরূপ এইরূপ কর্লে ঈখর দর্শন হয়'; তা না করে কেবল শাল্ত নিয়ে নাড়াচাড়া কর্লে কিছুই ফল পাওয়া য়য় না।

পারে, তবে সেই অনাচারই শ্রেষ্ঠ আচার। তবে আত্মদর্শন হলেও, লোকসংস্থিতির জন্ম আচার কিছ কিছু মানা ভাল। মোট কথা মনকে একনিষ্ঠ করা চাই। এক বিষয়ে নিষ্ঠা হলে—মনের একাগ্রতা হয় অর্থাৎ মনের অন্ত বৃত্তিগুলি নিবে গিয়ে এক বিষয়ে একতানতা হয়। অনেকের বাহ্য আচার বা বিধিনিষেধের জালেই সব সমন্ত্রটা কেটে যায়, আত্মচিন্তা আর করা হয় না। দিনরাত বিধিনিষেধের গণ্ডির মধ্যে থাকলে, আতার প্রসার হবে কি করে? যে যতটা আত্মানুভৃতি করতে পেরেছে, তার বিধিনিষেধ ততই কমে যায়। আচার্য্য শঙ্করও বলেছেন, "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ, কো নিষেধঃ ?" অতএব, মূলকথা হচ্ছে— অনুভূতি। উহাই জান্বি, goal (উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য); মত—পথ, রাস্তা মাত্র। কার কতটা ত্যাগ হয়েছে, এইটি জান্বি—উন্নতির test (পরীক্ষক ক্ষ্টিপাথর)। কাম-কাঞ্চনের আসক্তি যেথানে দেথ্বি কম্তি— সে যে মতের, যে পথের লোক হোক্না কেন—তার জান্বি শক্তি জাগ্রত হচ্ছে। তার জান্বি, আত্মানু-ভূতির দোর খুলে গেছে। আর হাজার আচার মেনে চল্, হাজার শ্লোক আওড়া, তব্ যদি ত্যাগের ভাব না এসে থাকে ত জান্বি, জীবন বৃথা। এই অমুভূতি লাভে তৎপর হ, লেগে যা। শাস্ত্র টান্ত্রত চের পড়্লি। বল্ দিকি, তাতে হল কি? কেউ টাকার চিন্তা করে ধনকুবের হয়েছে, তুই না হয় শাস্ত্রচিস্তা করে পণ্ডিত হয়েছিস্। উভয়ই বন্ধন! পরাবিভালাভে বিভা অবিভার পারে চলে যা।

শিষ্য। মহাশন্ন, আপনার ক্লপান্ন সব বৃঝি; কিন্তু কর্ম্মের ফেরে ধারণা করিতে পারি না।

স্বামিজী। কর্ম ফর্ম ফেলে দে। তুই-ই পূর্বজন্মে কর্ম করে
এই দেহ পেয়েছিদ্, একথা যদি সত্য হয়—তবে কর্মদারা কর্ম কেটে, তুই আবার কেন না এ দেহেই জীবমুক্ত
হবি ? জান্বি, মুক্তি বা আত্মজ্ঞান তোর নিজের হাতে
রয়েছে। জ্ঞানে কর্মের লেশ মার্ত্র নেই। (তবে যারা
জীবমুক্ত হয়েও কাল্ল করে, তারা জান্বি, "পরহিতায়"
কর্ম করে। তারা ভালমন্দ ফলের দিকে চায় না;
কোন বাসনা-বীল্প তাদের মনে স্থান পায় না।
সংসারাশ্রমে থেকে ঐরপ যথার্থ "পরহিতায়" কর্ম করা
একপ্রকার অসম্ভব জান্বি। সমগ্র হিন্দুশাল্রে ঐ
বিষয়ে এক জনক রাজার নামই আছে। তোরা কিন্তু
এখন বছর বছর ছেলে জন্ম দিয়ে ঘরে ঘরে বিদেহ "জনক"
হতে চাস্।

শিয়া আপনি রূপা করুন—যাহাতে আত্মানুভূতিলাভ এ
শরীরেই হয়।

স্বামিজী। ভয় কি? মনের ঐকাস্তিকতা থাক্লে, আমি নিশ্চয় বল্ছি, এ জন্মেই হবে। তবে পুরুষকার চাই। পুরুষকার কি জানিস্? আত্মজ্ঞান লাভ

করবই করব; এতে যে বাধা বিপদ্ সাম্নে পড়ে, তা কাটাবই কাটাব—এইরূপ দৃঢ়সংকল। মা, বাপ, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র মরে মরুক্, এ দেহ থাকে থাক্, যায় যাক্, আমি কিছুতেই ফিরে চাইব না, যতক্ষণ না ু আমার আত্মদর্শন ঘটে—এইরূপে দকল বিষয় উপেক্ষা করে এক মনে আপনার Goalএর (উদ্দেশ্যের) দিকে অগ্রদর হবার চেষ্টার নামই পুরুষকার। নতুবা অন্ত পুরুষকার ত পশু-পক্ষীরাও কর্ছে। মানুষ এ দেহ পেয়েছে—কেবল মাত্র সেই আত্মজান লাভের জন্ম। দংদারে দকলে যে পথে गাচ্ছে, তুইও কি সেই স্রোতে গা ঢেলে চলে যাবি ? তবে আর তোর পুরুষকার কি ? সকলে ত মর্তে বসেছে। তুই যে মৃত্যু জয় কর্তে এদেছিদ্। মহাবীরের তায় অগ্রসর হ। কিছুতেই ক্রক্ষেপ কর্বিনি। কয়দিনের জ্লাই বা শরীর? कन्नितित क्र छ र वा स्थ- जः थ ? यिन मानवरन इरे পেয়েছিদ, তবে ভিতরের আত্মাকে জাগা আর বল্-আমি অভয় পদ পেয়েছি। বল্—আমি সেই আত্মা, যাতে আমার কাঁচা আমিত্ব ডুবে গেছে। এই ভাবে সিদ্ধ হয়ে যা; তার পর যতদিন দেহ থাকে, ততদিন অপরকে এই মহাবীর্য্যপ্রদ নির্ভয়বাণী শোনা—"তত্ত্বমসি," "উন্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" এইটি হলে তবে জান্ব যে তুই যথার্থ ই একগুঁরে বাঙ্গাল।

## व्यापम वहा

স্থান—বেলুড় মঠ বৰ্ধ—১৯০১ বিষয়



ষামিজীর মনঃসংঘম—তাঁহার প্রী-মঠ স্থাপনের সংকল্প সম্বন্ধে শিশ্বকে বলা—
এক চিৎসন্তা ব্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে সমভাবে বিজ্ঞমান—প্রাচান বুগো ব্রীলোকদিগের শাস্ত্রাধিকার কতদুর ছিল—স্ত্রীজাতির সম্মাননা ভিন্ন কোন দেশ বা জাতির
উন্নতিলাভ অসম্ভব—তস্ত্রোক্ত বামাচারের দৃষিত ভাবই বর্জনীয়; নতুবা গ্রীজাতীর
সম্মাননা ও পূজা প্রশন্ত ও অমুর্ছেয়—ভাবী গ্রীমঠের নিয়মাবলী—ঐ মঠে শিক্ষিতা
বক্ষচারিণীদিগের ঘারা সমাজের কিরূপ প্রভুত কল্যাণ হইবে—পরব্রন্ধে লিঙ্গভেদ নাই; কেবল 'আমি তুমি'র রাজ্যে বিজ্ঞমান—অতএব গ্রীজাতি বক্ষজ্ঞা
হওয়া অসম্ভব নহে—বর্জমান প্রচলিত গ্রীশিক্ষায় অনেক ক্রাট থাকিলেও উহা
নিল্নীয় নহে—ধর্মকে শিক্ষার ভিত্তি করিতে হইবে—মানবের ভিতর ব্রহ্মবিকাশের সহায়কারী কার্যাই সৎকার্যা—বেদান্ত প্রতিপান্ত ব্রক্ষজ্ঞানে কর্ম্মের
অত্যন্ত অভাব থাকিলেও তলাভে কর্ম্ম গৌণভাবে সহায়ক হয়; কারণ, কর্ম্ম
ঘারাই মানবের চিত্তগুদ্ধি হয় এবং চিত্তগুদ্ধি না হইলে জ্ঞান হয় না।

শনিবার বৈকালে শিশু মঠে আসিয়াছে। স্বামিজীর শরীর
তত স্কম্ব নহে, শিলং পাহাড় হইতে অস্কম্ব হইয়া অল্ল দিন হইল
প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার পা ফুলিয়াছে এবং সমস্ত
শরীরেই যেন জলসঞ্চার হইয়াছে। স্বামিজীর গুরুত্রাত্রগণ সেই
জ্বন্ত বড়ই চিন্তিত হইয়াছেন। বউবাজারের শ্রীয়্কু মহান্দ
কবিরাজ স্বামিজীকে দেখিতেছেন। স্বামী নির্প্লনানন্দের

অমুরোধে স্বামিন্ধী কবিরাজী ঔষধ থাইতে স্বীক্বত হইয়াছেন। আগামী মঙ্গলবার হইতে হুন, জল বন্ধ করিয়া "বাঁধা" ঔষধ থাইতে হইবে—আন্ধ রবিবার।

শিশ্য বলিল, "মহাশয়, এই দারুণ গ্রীম্মকাল! তাহাতে আবার আপনি ঘণ্টায় ৪।৫ বার করিয়া জল পান করেন, এ সময়ে আপনার জল বন্ধ করিয়া ঔষধ খাওয়া অসহু হইবে।"

শামিজী। তুই কি বল্ছিদ্? ঔষধ খাওয়ার দিন প্রাতে আর

জলপান কর্ব না বলে দৃঢ় সংকল্প কর্ব, তার পর

সাধ্যি কি জল আর কঠের নীচে নাবেন। তখন একুশ

দিন জল আর নীচে নাব্তে পার্ছেন না। শরীরটা ত

মনেরই খোলদ্; মন যা বল্বে সেইমত ত ওকে চল্তে

হবে, তবে আর কি? নিরঞ্জনের অনুরোধে আমাকে

এটা কর্তে-ইল, ওদের (গুরুলাতাদের) অনুরোধ ত আর
উপেক্ষা করতে পারিনে।

বেলা প্রায় ১০টা। স্বামিজী উপরেই বসিয়া আছেন।
শিষ্যের সঙ্গে প্রসন্নবদনে মেয়েদের জন্ত যে ভাবী মঠ করিবেন,
তদ্বিষয়ের প্রসন্ধ উত্থাপন করিয়াছেন; বলিতেছেন, "মাকে
ক্রেম্থোনীয়া করে গঙ্গার পূর্বতটে মেয়েদের জন্ত একটি মঠ
স্থাপন কর্তে হবে। এ মঠে যেমন ব্রন্ধচারী সাধু সব তৈরী
হবে, ওপারের মেয়েদের মঠেও তেম্নি ব্রন্ধচারিণী সাধ্বী সব
তৈরী হবে।"

শিষ্য। মহাশশ্ব, ভারতবর্ষে বহু পূর্ব্বকালে মেয়েদের জ্বন্ত ত কোন মঠের কথা ইতিহাদে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধর্গেই স্ত্রী-মঠের কথা শুনা যায়। কিন্তু উহা হইতে কালে নানা ব্যভিচার আদিয়া পড়িয়াছিল; ঘোর বামাচারে দেশ পর্যুদন্ত হইয়া গিয়াছিল।

স্থামিজী। এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতটা তফাৎ কেন যে করেছে,
তা বোঝা কঠিন। বেদাস্তশাস্ত্রেত বলেছে, একই চিৎসন্তা
সর্কাভূতে বিরাজ করছেন। তোরা মেয়েদের নিন্দাই
করিস, কিন্তু তাদের উন্নতির জন্ত কি করেছিদ বল্
দেখি? স্থৃতি ফৃতি লিখে, নিয়ম নীতিতে বদ্ধ করে
এদেশের পুরুষেরা মেয়েদের একেবারে manufacturing machine (পুত্র উৎপাদনের যন্ত্র) করে তুলেছে!
মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা এই সকল মেয়েদের এখন
না তুল্লে ব্ঝি তোদের আর উপায়ান্তর আছে?

শিষ্য। মহাশন্ন, স্ত্রীজাতি সাক্ষাৎ মান্নার মূর্ত্তি। মান্নুষের অধঃপতনের জ্বন্তই যেন উহাদের স্থাষ্ট হইরাছে। স্ত্রীজাতিই
মান্না দারা মানবের জ্ঞানবৈরাগ্য আবরিত করিয়া দেয়।
সেই জ্বন্তই বোধ হয় শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—উহাদের জ্ঞানভক্তি কথনও হইবে না।

স্বামিজী। কোন্ শাস্ত্রে এমন কথা আছে যে মেয়েরা জ্ঞান-ভক্তির
অধিকারিণী হবে না? ভারতের অধঃপতন হল ভট্চায্
বাম্নরা ব্রাহ্মণেডর জাতকে যথন বেদ পাঠের অনধিকারী
বলে নির্দেশ কর্লে, সেই সময়ে মেয়েদেরও সকল
অধিকার কেড়ে নিলে। নতুবা বৈদিক যুগে,-উপনিষদের
যুগে, দেখ্তে পাবি মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি প্রাতঃশ্বরণীয়া

স্ত্রীলোকেরা ব্রহ্মবিচারে খবিস্থানীয়া হয়ে রয়েছেন। হাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভায় গার্গী সগর্বে যাজ্ঞবন্ধাকে ব্রহ্মবিচারে আহ্বান করেছিলেন। এই সব আদর্শ-स्रानीमा म्यापन यथन अधाज्ञात अधिकात हिन, তথন এইনই বা মেয়েদের সে অধিকার থাক্বে না কেন ? একবার যা ঘটেছে, তা আবার অবশু ঘটতে পারে। History repeats itself ( ঘটনাসমূহের পুনরার্ত্তি ইতিহাদ-প্রদিদ্ধ)। মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে দেশে—যে জাতে—মেয়েদের পূজা নেই, সে দেশ—সে জাত কথনও বড় হতে পারে নি, কম্মিন্কালে পার্বেও না। তোদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এই সব শক্তিমূর্ত্তির অবমাননা করা! মহু বলেছেন, "যত্ত নার্য্যস্ত পূজান্তে রমস্তে তত্র দেবতা:। যত্রৈতাস্ত ন পূজান্তে সর্ব্বান্তত্রাফলাঃ ক্রিয়া:।" (মনু—৩)৫৬) যেথানে স্ত্রীলোকের আদর নেই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারের—সে দেশের কথন উন্নতির আশা নেই। এই জন্ম এদের আগে তুল্তে হবে—এদের জন্ম আদর্শ মঠ স্থাপন করতে হবে।

শিশ্য। মহাশন্ন, প্রথমবার বিলাত হইতে আদিয়া আপনি ষ্টার
থিয়েটারে বক্তৃতা দিবার কালে তন্ত্রকে কত গালমন্দ করিয়াছিলেন। এখন আবার তন্ত্র-সমর্থিত স্ত্রী-পূজার সমর্থন করিয়া আপনার কথা আপনিই যে বদলাইতেছেন। স্থামিজী। তন্ত্রের বামাচার মতটা পরিবর্ত্তিত হয়ে এথন যা হয়ে দাঁড়িরেছে, আমি তারই নিনা করেছিলুম। তম্ভ্রোজ মাতৃভাবের অথবা ঠিক্ ঠিক্ বামাচারেরও নিন্দা করি নি। ভগবতী জ্ঞানে মেয়েদের পূবলা করাই তন্ত্রের অভিপ্রায়। বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের সময় বামাচারটা ঘোর দৃষিত হয়ে উঠেছিল, সেই দৃষিত ভাবটা এথনকার বামাচারে এথনও রয়েছে; এখনও ভারতের তন্ত্রশাস্ত্র ঐ ভাবের দারা influenced (ভাবিত) হয়ে রয়েছে। ঐ দকল বীভংস প্রথারই আমি নিন্দা করেছিলুম-এখনও ত তা করি। যে মহামায়ার দ্ধপরসাত্মক বাহ্যবিকাশ মানুষকে উন্মাদ করে রেথেছে, তাঁরই জ্ঞান, ভক্তি, विटवक, देवनागामि वास्त्र-विकारम वावान, मासूयरक সর্বাজ্ঞ, সিদ্ধসংকল, ব্রহ্মজ্ঞ করে দিচ্ছে—সেই মাতৃ-রূপিণীর স্ফুরদ্বিগ্রহম্বরূপিণী মেয়েদের পূজা করতে আমি কথনই নিষেধ করি নি। "সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তরে''—এই মহামায়াকে পূজা, প্রণতি দারা প্রদন্না না কর্তে পার্লে সাধ্য কি ব্রহ্মা বিষ্ণু পর্যান্ত তাঁর হাত ছাড়িয়ে মৃক্ত হয়ে যান ? গৃহলন্দ্মীগণের পৃত্বাকল্লে— তাদের মধ্যে ব্রন্ধবিভাবিকাশকল্পে এইজ্বভ মেয়েদের মঠ করে যাব।

শিয়া। আপনার উহা উত্তম সংকল্ল হইতে পারে, কিন্তু মেয়ে কোথার পাইবেন ? সমাব্দের কঠিন বন্ধনে কে কুলবধ্দের স্ত্রী-মঠে ঘাইতে অনুমতি দিবে ?

স্বামিজী। কেন রে? এপনও ঠাকুরের কত ভক্তিমতী মেয়েরা রয়েছেন। তাঁদের দিয়ে স্ত্রী-মঠ start (আরম্ভ) করে দিয়ে যাব। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী তাঁদের central figure (কেন্দ্রস্বরূপ) হয়ে বস্বেন। আর শ্রীরাম-রুষণদেবের ভব্তদিগের স্ত্রী-কন্তারা উহাতে প্রথমে বাস করবে। কারণ, তারা ঐরপ স্ত্রী-মঠের উপকারিতা সহজ্বেই ব্রুতে পার্বে। তারপর, তাদের দেখাদেথি কত গেরস্ত এই মহাকার্য্যের সহায় হবে।

শিশ্ব। ঠাকুরের ভজেরা এ কার্য্যে অবগ্রাই যোগ দিবেন। কিন্তু সাধারণ লোকে এ কার্য্যের সহায় হইবে বলিয়া মনে হয় না।

স্বামিন্দ্রী। জ্বগতের কোন মহৎ কার্য্যই sacrifice (ত্যাগ)
ভিন্ন হয় নি। বটগাছের অঙ্কুর দেখে কে মনে করতে
পারে, কালে উহা প্রকাণ্ড বটগাছ হবে? এখন ত
এইরূপে মঠ স্থাপন কর্ব। পরে দেখ্বি, এক আধ
generation (পুরুষ) বাদে ঐ মঠের কদর দেশের
লোক বৃঝ্তে পার্বে। এই যে বিদেশী মেয়েরা আমার
চেলী হয়েছে, এরাই এই কাজে জ্বীবনপাত করে
যাবে। তোরা ভয় কাপুরুষতা ছেড়ে এই মহৎ কাজে
সহায় হ। আর এই উচ্চ ideal (আদর্শ) সকল
লোকের সাম্নে ধর্। দেখ্বি, কালে এর প্রভায় দেশ
উজ্জ্বা হয়ে উঠ্বে।

শিখা। মহাশয়, মেয়েদের জন্ম কিরপে মঠ করিতে চাহেন,

তাহার সবিশেষ বিবরণ আমাকে বলুন। গুনিবার বড়ই উৎসাহ হইতেছে।

স্বামিজী। গঙ্গার ওপারে একটা প্রকাণ্ড জমি নেওয়া হবে। তাতে অবিবাহিতা কুমারীরা থাক্বে, আর বিধবা ব্রন্মচারিণীরা থাকবে। আর ভক্তিমতী গেরস্তের মেয়েরা মধ্যে মধ্যে এমে অবস্থান কর্তে পারে। এ মঠে পুরুষদের কোনরূপ সংস্রব থাকবে না। পুরুষ-মঠের বয়োবদ সাধুরা দূর থেকে স্ত্রী-মঠের কার্য্যভার চালাবে! স্ত্রী-মঠে মেমেদের একট মুল থাক্বে; তাতে ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত, ব্যাকরণ, চাই কি—অল বিত্তর ইংরেজীও শিক্ষা দেওয়া হবে। **टानाहेटबुत कांब्ल, बाबा, गृहकर्त्यांत्र यावजीय विधान व्यवः** শিশুপালনের সূল বিষয়গুলিও শেখান হবে। আর, জপ, ধ্যান, পূজা এসব ত শিক্ষার অঙ্গ থাক্বেই। যারা বাড়ী ছেড়ে একেবারে এখানে থাক্তে পার্বে, তাদের অনবস্ত্র এই মঠ থেকে দেওয়া হবে। যারা তা পার্বে না, তারা এই মঠে দৈনিক ছাত্রীস্বরূপে এসে পড়ান্ডনা করতে পার্বে। চাই কি, মঠাধ্যক্ষের অভিমতে মধ্যে মধ্যে এখানে থাকতে ও যতদিন থাক্বে খেতেও পাবে। মেয়েদের ব্রহ্মচর্য্যকল্পে এই মঠে বয়োরদা ব্রহ্মচারিণীরা ছাত্রীদের শিক্ষার ভার নেবে। এই মঠে ৫।৭ বংসর শিক্ষার পর মেয়েদের অভিভাবকেরা তাদের বিয়ে দিতে পারবে। যোগ্যাধিকারিণী বলে বিবেচিত হলে অভিভাবক-দের মত নিম্নে ছাত্রীরা এথানে চিরকুমারীত্রতাবলম্বনে

অবস্থান করতে পার্বে। যারা চিরকুমারী-ব্রত অবলম্বন কর্বে, তারাই কালে এই মঠের শিক্ষরিত্রী ও প্রচারিকা হয়ে দাঁড়াবে এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে centres (শিক্ষাকেন্দ্র) থুলে মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারে যত্ন করবে। চরিত্রবতী, ধর্মভাবাপন্না ঐরপ প্রচারিকাদের দারা দেশে যথার্থ স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার হবে। স্ত্রী-মঠের সংস্রবে যতদিন থাক্বে, ততদিন ব্রমাচর্য্য রক্ষা করা এ মঠেরও ভিত্তিস্বরূপ হবে। ধর্ম্ম-পরতা, ত্যাগ ও সংযম এখানকার ছাত্রীদের অলঙ্কার হবে; আর সেবাধর্ম তাদের জীবনত্রত হবে। এইরূপ আদর্শ জীবন দেখ্লে কে তাদের না সন্ধান কর্বে— কেই বা তাদের অবিখাস কর্বে ? দেশের স্ত্রীলোকদের জ্বীবন এইরূপে গঠিত হলে তবে ত তোদের দেশে সীতা, मानिजी, गार्गीत जानात जजुणान इतन। तन्मानात्त्रत ঘোর বন্ধনে প্রাণহীন, স্পন্দনহীন হয়ে তোদের মেয়েরা এখন কি যে হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা একবার পা\*চাত্য দেশ দেখে এলে বৃঝ্তে পারতিদ্। মেয়েদের ঐ ছর্দশার জ্ञ তোরাই দায়ী। আবার, দেশের মেয়েদের পুনরায় বাগিয়ে তোলাও তোদের হাতে রয়েছে। তাই বল্ছি, কাজে লেগে যা। কি হবে ছাই শুধু কতকগুলো বেদ বেদান্ত মৃথস্থ করে ?

শিশ্য। মহাশয়, এথানে শিক্ষালাভ করিয়াও যদি মেয়ের। বিবাহ করে, তবে আর তাহাদের ভিতর আদর্শ জীবন কেমন করিয়া লোকে দেখিতে পাইবে ? এমন নিয়ম হইলে ভাল হয় না কি যে, যাহারা এই মঠে শিক্ষালাভ করিবে তাহারা আর বিবাহ করিতে পারিবে না ?

স্বামিজী। তা কি একেবারেই হয় রে ? .শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিতে
হবে। তার পর নিজেরাই ভেবে চিন্তে যা হয় কর্বে।
বে করে সংসারী হলেও ঐরপে শিক্ষিতা মেরেরা নিজ
নিজ্ব পতিকে উচ্চ ভাবের প্রেরণা দিবে ও বীর পুত্রের
জননী হবে। কিন্তু স্ত্রী-মঠের ছাত্রীদের অভিভাবকেরা
১৫ বৎসরের পূর্বের তাদের বে দেবার নামগন্ধ কর্তে
পার্বে না—এ নিয়ম রাথতে হবে।

শিশ্য। মহাশন্ম, তাহা হইলে সমাজে ঐ দকল মেয়েদের কলঙ্ক রটিবে। কেহই তাহাদের আর বিবাহ করিতে চাহিবে না।

স্বামিজী। কেন চাইবে না? তুই সমাজের গতি এখনও বুঝ্ ডে পারিস্ নি। এই সব বিহুষী ও কর্মতংপরা মেয়েদের বরের অভাব হবে না। "দশমে কন্তকাপ্রাপ্তিঃ" সে সব বচনে এখন সমাজ চল্ছে না—চল্বেও না। এখনি দেখ্তে পাচ্ছিস্ নে ?

শিশ্য। যাহাই বলুন, কিন্তু প্রথম প্রথম ইহার বিরুদ্ধে একটা ঘোরতর আন্দোলন হইবে।

স্থামিজী। তা হোক্ না, তাতে ভর কি ? সংসাহসে অনুষ্ঠিত
সংকার্য্যে বাধা পেলে অনুষ্ঠাতাদের শক্তি আরও জেগে
উঠ্বে। যাতে বাধা নেই—প্রতিক্লতা নেই, তাতে
মানুষকে মৃত্যুপথে নিয়ে যায়। Struggle (বাধা

## স্বামি-শিশ্ত-সংবাদ

বিদ্ন অতিক্রম করিবার চেষ্টাই) জীবনের চিহ্ন। বুঝেছিদ?

শিষ্য। আত্তে হা।

স্থামিজী। পরমত্রন্ধতত্ত্বে লিক্ষভেদ নেই। আমরা, "আমি তুমির"

planeএ (ভূমিতে) লিক্ষভেদটা দেখতে পাই; আবার

মন যত অন্তর্মুপ হতে থাকে, ততই ঐ ভেদজ্ঞানটা চলে

যায়। শেষে, মন যথন সমরস ব্রহ্মতত্ত্বে ভূবে যায়,

তথন আর এ স্ত্রী, ও পুরুষ—এই জ্ঞান একেবারেই

থাকে না। আমরা ঠাকুরে ঐরপ প্রত্যক্ষ দেখেছি।

তাই বলি, মেয়ে পুরুষে বাহ্য ভেদ থাক্লেও শ্বরূপতঃ কোন
ভেদ নেই। অতএব পুরুষ যদি ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে ত

স্ত্রীলোক তা হতে পার্বে না কেন? তাই বল্ছিল্ম

মেয়েদের মধ্যে একজ্জনন্ত যদি কালে ব্রহ্মজ্ঞা হন, তবে

তাঁর প্রতিভাতে হাজারো মেয়েমায়ুষ জ্বেগে উঠ্বে এবং

দেশের ও স্মাজের কল্যাণ হবে। বুঝ্লি?

শিশ্ব। মহাশর, আপনার উপদেশে আজ আমার চকু থুলিরা গেল।

স্বামিজী। এথনি কি থুলেছে? যথন সর্বাবভাসক আত্মতত্ত্ব
প্রত্যক্ষ কর্বি, তথন দেখ্বি, এই স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞান
একেবারে লুপ্ত হবে; তথনই মেয়েদের ব্রহ্মরূপিনী
বলে বোধ হবে। ঠাকুরকে দেখেছি—স্ত্রী মাত্রেই মাতৃভাব—তা যে জ্বাতির যেরপ স্ত্রীলোকই হোক না কেন?
দেখেছি কি না!—তাই এত করে তোদের ঐরপ

তে বলি ও মেরেদের জ্বন্থ গ্রামে গ্রামে পাঠশালা থুলে তাদের মামুষ কর্তে বলি। মেরেরা মামুষ হলে তবে ত কালে তাদের সন্তান সন্ততির দারা দেশের মুথ উজ্জ্বল হবে—বিহ্যা, জ্ঞান, শক্তি, ভক্তি দেশে জ্বেগে উঠ্বে।

শিয়া। আধুনিক শিক্ষায় কিন্ত মহাশন্ন, বিপরীত ফল ফলিতেছে
বলিয়া বোধ হয়। মেয়েরা একটু আধটু পড়িতে ও
সেমিজ্ গাউন্ পরিতেই শিথিতেছে, কিন্ত ত্যাগ, সংঘম,
তপস্তা ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপযোগী বিষয়ে
কতটা উন্নত যে হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

ষামিজী। প্রথম প্রথম অমন্টা হয়ে থাকে। দেশে নৃতন ideaর
(ভাবের) প্রথম প্রচারকালে কতকগুলি লোক ঐ ভাব
ঠিক্ ঠিক্ গ্রহণ করতে না পেরে অমন থারাপ হয়ে
যায়। তাতে বিরাট সমাজের কি আসে যায়? কিজ
যারা অধুনা প্রচলিত যৎসামান্ত স্ত্রীশিক্ষার জন্তও প্রথম
উল্যোগী হয়েছিলেন, তাঁদের মহাপ্রাণতায় কি সন্দেহ
আছে? তবে কি জানিদ, শিক্ষাই বলিদ্ আর দীক্ষাই
বলিদ্—ধর্মহীন হলে তাতে গলদ্ থাক্বেই থাক্বে।
এখন ধর্মকে centre (কেন্দ্র) করে রেখে স্ত্রীশিক্ষার
প্রচার কর্তে হবে। ধর্ম্ম ভিন্ন অন্ত শিক্ষাটা secondary
(গৌণ) হবে। ধর্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন, ব্রন্মচর্য্যব্রতোদ্যাপন
এই জন্ম শিক্ষার দরকার। বর্ত্তমানকালে এ পর্যান্ত
ভারতে যে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হয়েছে, তাতে ধর্মটাকেই

secondary (গোণ) করে রাখা হয়েছে। তাইতেই তুই যে সব দোষের কথা বল্লি, সেগুলি হয়েছে। কিন্তু তাতে স্ত্রীলোকদের কি দোষ বল্? সংস্কারকেরা নিজে ব্রহ্মজ্ঞ না হয়ে স্ত্রীশিক্ষা দিতে অগ্রসর হওয়াতেই তাদের ঐরপ বে-চালে পা পড়েছে। সকল সংকার্য্যের প্রবর্ত্তককেই অভীপ্সিত কার্য্যাম্প্র্যানের পূর্ব্বে কঠোর তপস্থাসহায়ে আত্মজ্ঞ হওয়া চাই। নতুবা তার কাজে গলদ বেরোবেই। ব্র্ব্লি?

শিষ্য। আছে হাঁ। দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক শিক্ষিতা মেয়েরা কেবল নভেল্ নাটক পড়িয়াই সময় কাটায় ; পূর্ব্বক্লে কিন্তু মেয়েরা শিক্ষিতা হইয়াও নানা ব্রতের অনুষ্ঠান করে। এদেশে ঐরপ করে কি ?

ষামিজী। ভাল মন্দ সব দেশে সব জাতের ভেতর রয়েছে।

আমাদের কাজ হচ্ছে—নিজের জীবনে ভাল কাজ করে
লাকের সাম্নে example (দৃষ্টাস্ত) ধরা। Condemn
(নিন্দাবাদ) করে কোন কাজ সফল হয় না। কেবল
লোক হটে যায়। যে যা বলে বলুক, কাকেও contradict
(বিক্লজ তর্ক করে পরাস্ত করতে চেষ্টা) কর্বি নি।
এই মায়ার জগতে যা করতে যাবি, তাইতেই দোষ
থাক্বে—"সর্কারক্তা হি দোষেণ ধ্মেনাগ্রিরবার্তাঃ"—

আগুন থাক্লেই ধ্ম উঠ্বে। কিন্তু তাই বলে কি
নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাক্তে হবে ? যতটা পারিদ্, ভাল
কাজ করে থেতে হবে।

শিয়া। ভাল কাজটা কি ?

স্বামিন্সী। যাতে ব্রন্ধবিকাশের সাহায্য করে, তাই ভাল কাজ।
সব কাজই প্রত্যক্ষ না হোক, পরোক্ষভাবে—আত্মতত্ত্ববিকাশের সহায়কারী ভাবে করা যায়। তবে, ঋষিপ্রচলিত পথে চল্লে ঐ আত্মজান শীগ্ নির ফুটে বেরোয়।
আর, যাকে শাস্ত্রকারগণ অগ্রায় বলে নির্দ্দেশ করেছেন,
সেগুলি করলে আত্মার বন্ধন ঘটে, কথন কথন জন্মজন্মান্তরেও সেই মোহবন্ধন ঘোচে না। কিন্তু সর্বদেশে
সর্বকালেই জীবের মৃক্তি অবশ্যন্তাবী। কারণ, আত্মাই
জীবের প্রকৃত স্বরূপ। নিজের স্বরূপ নিজে কি ছাড়তে
পারে ? তোর ছায়ার সঙ্গে তুই হাজার বৎসর লড়াই
করেও ছায়াকে কি তাড়াতে পারিদ্ ?—সে তোর সঙ্গে
থাক্বেই।

শিয়া। কিন্তু মহাশয়, আচার্য্য শহরের মতে কর্মও জ্ঞানের পরি-পদ্বী—জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়কে তিনি বহুধা থণ্ডন করিয়াছেন। অতএব কর্ম কেমন করিয়া জ্ঞানের প্রকাশক হইবে ?

স্বামিজী। আচার্য্য শঙ্কর ঐরপ বলে, আবার জ্ঞানবিকাশকরে
কর্মকে আপেক্ষিক সহায়কারী, এবং সন্তভ্ত দ্ধির উপায়
বলে নির্দেশ করেছেন। তবে শুদ্ধ জ্ঞানে, কর্ম্মের
অনুপ্রবেশও নেই—ভাষ্যকারের এ সিদ্ধান্তের আমি
প্রতিবাদ করছিনে। ক্রিয়া, কর্ম্ভা ও কর্ম্মবোধ যতকাল
মামুষের থাক্বে, ততকাল সাধ্যি কি, সে কাজ না
করে বসে থাকে? অতএব কর্ম্মই যথন জীবের স্বভাব

হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তথন যে সব কর্ম্ম এই আত্মজ্ঞানবিকাশকল্লে সহায়কারী হয়, সেগুলি কেন করে যা না ? কর্ম
মাত্রই ভ্রমাত্মক—একথা পারমার্থিকরপে যথার্থ হলেও
ব্যবহারকল্লে কর্ম্মের বিশেষ উপযোগিত্ব আছে। তুই
যথন আত্মতব প্রত্যক্ষ কর্বি, তথন কর্ম্ম করা বা না
করা তোর ইচ্ছাধীন হয়ে দাঁড়াবে। সেই অবস্থায় তুই যা
কর্বি, তাই সৎ কর্ম হবে। তাতে জীবের—জগতের
কল্যাণ হবে। ব্রহ্মবিকাশ হলে তোর খানপ্রখাসের
তরক্ষ পর্যান্ত জীবের সহায়কারী হবে। তথন আর plan
(মতলব) এটে কর্ম্ম করতে হবে না। বুঝলি ?

শিষ্য। আহা, ইহা বেদান্তের কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়কারী অতি স্থলন মীমাংসা।

অনস্তর নীচে প্রসাদ পাইবার ঘন্টা বাজিয়া উঠিল এবং স্বামিজী
শিষ্যকে প্রসাদ পাইতে যাইতে বলিলেন। শিষ্যও স্বামিজীর
পাদপদ্মে প্রণত হইয়া যাইবার পূর্ব্বে কর্যোড়ে বলিল, "মহাশয়,
আপনার স্নেহানীর্বাদে আমার যেন এ জ্লেমই ব্রহ্মজ্ঞান অপরোক্ষ
হয়।" স্বামিজী শিষ্যের মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন "ভয় কি বাবা?
তোরা কি আর এ জগতের লোক—না গেরস্ত, না সয়াসী—
এই এক নৃতন চং।"

# চতুর্দ্দশ বল্লী

হান—বেল্ড় মঠ বর্ষ—১৯০১

বিষয়



বামিজীর ইক্রিয়পংযম, শিহতেশ্ম, রন্ধনকুশলতা ও অসাধারণ মেধা—রায় গুণাকর ভারতচক্র ও মাইকেল মধুসুদন দত্ত সম্বন্ধে তাঁহার মতামত।

স্বামিজীর শরীর অস্তৃত্ব। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের বিশেষ অসুরোধে স্বামিজী আজ ৫।৭ দিন যাবৎ কবিরাজী ঔষধ খাইতেছেন। এ ঔষধে জলপান একেবারে নিষিদ্ধ। ছগ্ধমাত্র পান করিয়া ভৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইতেছে।

শিষ্য প্রাতেই মঠে আদিয়াছে। আদিবার কালে একটা কই মাছ ঠাকুরের ভোগের জন্ম আনিয়াছে। মাছ দেখিয়া স্বামী প্রেমানন্দ তাহাকে বলিলেন, "আজ ও মাছ আন্তে হয় ? একে আজ রবিবার; তার উপর স্বামিন্ধী অস্তম্ব—শুধু হধ থেয়ে আজ ৫।৭ দিন আছেন।" শিষ্য অপ্রস্তুত হইয়া, নীচে মাছ ফেলিয়া, স্বামিন্ধীর পাদপন্ম-দর্শন মানসে উপরে গেল। স্বামিন্ধী শিষ্যকে দেখিয়া সম্বেহে বলিলেন, "এসেছিস্? ভালই হয়েছে; তোর কথাই ভাবছিলুম।"

শিয়া। শুনিলাম, শুধু ছধ মাত্র পান করিয়া নাকি আজ গাঁচ সাত দিন আছেন ?

স্বামিজী। হাঁ, নিরঞ্জনের একান্ত নির্বন্ধাতিশন্তে কবিরাজী ঔষধ থেতে হল। ওদের কথা ত এড়াতে পারিনে।

শিষ্য ৷ আপনি ত ঘণ্টার পাঁচ ছয় বার জল পান করিতেন, কেমন করিয়া একেবারে উহা ত্যাগ করিলেন ?

सामिको। यथन ७ न्नूम—এই छेवध तथान क्रम तथा भाव ना। जथिन मृष् महन्न कत्र्नूम—क्रम थाव ना। এथन बात करनत कथा मरन्छ बारम ना।

শিষ্য। ঔষধে রোগের উপশম হইতেছে ত ?

স্বামিজী। 'উপকার', 'অপকার' জানি নে। গুরুভাইদের আজ্ঞা পালন করে যাচ্ছি।

শिषा। तिभी कवित्रास्त्री खेब४, त्वाध इत्र, आमातित्र भंतीदत्रत्र शतक ममधिक छेशरयांगी।

স্বামিজী। আমার মত কিন্তু একজন Scientific (বর্ত্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞান-বিশারদ) চিকিৎসকের হাতে মরাও ভাল; Lay man (হাতুড়ে), যারা বর্ত্তমান Science এর (শরীর বিজ্ঞানের) কিছুই জানে না, কেবল সেকেলে পাঁজি পুঁথির দোহাই দিয়ে অন্ধকারে টিল্ ছুড়ছে, তারা যদি হুচারটে রোগী আরাম করেও থাকে, তব্ তাদের হাতে আরোগ্য লাভ আশা করা কিছু নয়।

এইরপ কথাবার্ত্তা চলিয়াছে, এমন সমগ্র স্থামী প্রেমানন্দ স্থামিজীর কাছে আসিয়া বলিলেন যে, শিষ্য একটা বড় মাছ ঠাকুরের ভোগের জন্ত আনিরাছে, কিন্তু আজ রবিবার, কি করা যাইবে। স্থামিজী বলিলেন, চল, কেমন মাছ দেখ্ব।" অনন্তর স্বামিজী একটা গরম জামা পরিলেন ও দীর্ঘ একগাছা

যাষ্ট হাতে লইরা ধীরে ধীরে নীচের তলায় আদিলেন। মাছ দেখিয়া
স্বামিজী আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আজই উত্তম করে মাছ
রেঁধে ঠাকুরকে ভোগ দে।" শ্রীশ্রীরামক্বফদেব দক্ষিণেশ্বরে
অবস্থান কালে ৺কালীমাতার প্রসাদী মাছ, মাংসও রবিবারে
খাইতেন না, সেজগু মঠে রবিবারে ঠাকুরকে মাছ ভোগ দেওয়া

ইইত না। স্বামী প্রেমানন্দ ঐ কথা শ্বরণ করাইয়া তাঁহাকে বলিলেন,
"রবিবারে ঠাকুরকে মাছ দেওয়া হয় না যে।" তহতরে স্বামিজী
বলিলেন,—"ভজের আনীত দ্বরো শনিবার, রবিবার নেই।
ভোগ দিগে যা।" স্বামী প্রেমানন্দ আর ওজর আপত্তি না করিয়া,
স্বামিজীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন এবং সেদিন রবিবার সত্বেও
ঠাকুরকে মংশু ভোগ দেওয়া স্থির হইল।

মাছ কাটা হইলে, ঠাকুরের ভোগের জন্ম অগ্রভাগ রাখিয়া
দিয়া, স্বামিজী ইংরাজী ধরণে রাঁধিবেন বলিয়া কতকটা মাছ
নিজে চাহিয়া লইলেন এবং আগুনের তাতে পিপাদার রৃদ্ধি
হইবে বলিয়া মঠের দকলে রাঁধিবার দক্ষল ত্যাগ করিতে
অনুরোধ করিলেও কোন কথা না শুনিয়া হধ, ভার্মিদেলি, দিধি
প্রভৃতি দিয়া চারি পাঁচ প্রকারে ঐ মাছ রাঁধিয়া ফেলিলেন।
প্রসাদ পাইবার দয়য় স্বামিজী, ঐ দকল মাছের তরকারী আনিয়া
শিয়্যকে বলিলেন, "বাঙ্গাল মৎস্তপ্রিয়। দেখ দেখি কেমন রায়া
হয়েছে।" ঐ কথা বলিয়া তিনি ঐ দকল বাঞ্জনের বিন্দু বিন্দু মাত্র
নিজে গ্রহণ করিয়া, শিয়্যকে স্বয়ং পরিবেশন করিতে লাগিলেন।
কিছুক্ষণ পরে স্বামিজী জিজ্ঞাদা করিলেন, "কেমন হয়েছে? শিয়্য

বলিল, "এমন কথনও খাই নাই।" তাহার প্রতি স্বামিজীর অপার দয়ার কথা শ্বরণ করিরাই তথন তাহার প্রাণ পূর্ণ! ভার্মিদেলি—শিষ্য ইহজন্মে থায় নাই। উহা কি পদার্থ, জানিবার জন্ম জিজ্ঞানা করায় স্বামিজী বলিলেন, "ওগুলি বিলিতি কেঁচো। আমি লগুন থেকে শুকিয়ে এনেছি।" মঠের সয়্যাসিগণ সকলে হাসিয়া উঠিলেন; শিষ্য রহস্য ব্ঝিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হইয়া বিদয়া রহিল।

কবিরাজী ঔষধের কঠোর নিম্নম পালন করিতে যাইয়া স্বামিজীর এথন আহার নাই এবং নিদ্রাদেবী তাঁহাকে বহুকাল হুইল একরূপ ত্যাগই করিয়াছেন, কিন্তু এই অনাহার অনিদ্রাতেও স্বামিজীর শ্রমের বিরাম নাই। কয়েক দিন হইল, মঠে নৃতন Encyclopædia Britannica কেনা হইয়াছে। নৃতন ঝক্ঝকে বইগুলি দেখিয়া শিষ্য স্বামিজীকে বলিল, ''এত বই এক জীবনে পড়া হুঘটি।'' শিষ্য তথন জানে না যে, স্বামিজী ঐ বইগুলির দশ থগু ইতিমধ্যে পড়িয়া শেষ করিয়া একাদশ থগুখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন।

স্বামিজী। কি বল্ছিদ্? এই দশধানি বই থেকে আমায় যা ইচ্ছা জিল্ডেদ কর্—দব বলে দেব।

শিষ্য অবাক হইষ্মা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি এই বইগুলি সব পড়িয়াছেন ?"

यामिकी। ना পড़्ल कि वल्हि?

অনন্তর স্বামিজীর আদেশ পাইয়া শিষ্য ঐ সকল পুস্তক হইতে বাছিয়া বাছিয়া কঠিন কঠিন বিষয় সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয়,—স্বামিন্দ্রী ঐ বিষয়গুলির পুস্তকে নিবদ্ধ মর্ম্ম ত বলিলেনই—তাহার উপর স্থানে স্থানে ঐ পুস্তকের ভাষা পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন! শিষ্ম ঐ বৃহৎ দশ থণ্ড পুস্তকের প্রত্যেকথানি হইতেই হুই একটি বিষয় জিজ্ঞাদা করিল এবং স্বামিন্দ্রীর অদাধারণ ধী ও স্মৃতিশক্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া বইগুলি তুলিয়া রাখিয়া বলিল, "ইহা মামুষের শক্তি নয়!"

স্বামিজী। দেথ্লি, একমাত্র ব্রহ্মচর্যা পালন ঠিক ঠিক কর্তে পার্লে সমস্ত বিছা মুহূর্ত্তে আয়ত্ত হয়ে যায়—শ্রুতিধর, স্থৃতিধর হয়। এই ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই আমাদের দেশের সব ধ্বংস হয়ে গেল।

শিয়া। আপনি যাহাই বলুন মহাশয়, কেবল ব্রহ্মচর্যা রক্ষার ফলে এরূপ অমান্থ্যিক শক্তির কথনই ফুরণ সম্ভবে না। আরও কিছু চাই।

উত্তরে স্বামিজী আর কিছু বলিলেন না।

অনন্তর স্বামিন্ধী সর্বদর্শনের কঠিন বিষয় সকলের বিচার ও
সিদ্ধান্তগুলি শিয়াকে বলিতে লাগিলেন। অন্তরে অন্তরে ঐ সিদ্ধান্তগুলি প্রবেশ করাইয়া দিবার জন্তই যেন আন্ধ তিনি ঐগুলি ঐরপ
বিশদভাবে তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। এইরপ কথাবার্ত্তা
চলিয়াছে, এমন সময় স্বামী ব্রন্ধানন্দ, স্বামিন্ধীর ঘরে প্রবেশ করিয়া
শিয়াকে বলিলেন, "তুই ত বেশ! স্বামিন্ধীর অন্তন্ত শরীর—
কোথায় গল্ল সল্ল করে স্বামিন্ধীর মন প্রকুল্ল রাখ্বি, তা না—তুই
কি না ঐ সব জটিল কথা তুলে স্বামিন্ধীকে বকাচ্ছিদ্!" শিয়
অপ্রন্তত হইয়া আপনার ভ্রম ব্ঝিতে পারিল। কিন্তু স্বামিন্ধী

বন্ধানন্দ মহারাজকে বলিলেন, "নে, রেথে দে, ভোদের কবিরাজী নিরম ফিরম—এরা আমার সন্তান, এদের সত্রপদেশ দিতে দিতে আমার দেহটা যায় ত বয়ে গেল।" শিঘ্য কিন্তু অতঃপর আর কোন मार्नेनिक अन ना कतियां, वाकालएमनीय कथा लहेया हाजि তামাসা করিতে লাগিল। স্বামিজীও শিয়ের সঙ্গে রঙ্গ-রহস্তে যোগ দিলেন। কিছকাল এইরূপে কাটিবার পর, বঙ্গসাহিতো ভারতচন্দ্রের স্থান সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠিল। ঐ বিষয়ের অল্প স্বল্ল যাহা মনে আছে, তাহাই এথানে দিতেছি। প্রথম হইতে স্বামিকী ভারতচক্রকে লইয়া নানা ঠাটা তামাদা আরম্ভ করিলেন ; এবং তথনকার সামাজ্ঞিক আচার-বাবহার বিবাহদংস্কারাদি লইয়াও নানারপ বান্ধ করিতে লাগিলেন এবং সমাজে বালাবিবাহ-প্রচলন-সমর্থনকারী ভারতচন্দ্রের কুরুচি ও অশ্লীলতাপূর্ণ কাব্যাদি বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্ত কোন দেশের সভ্য সমাজে প্রশ্রম পান্ন নাই বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "ছেলেদের হাতে ঐ সব বই যাতে না পড়ে, তাই করা উচিত।" পরে মাইকেল মধুস্দন দত্তের কথা তুলিয়া বলিলেন, "ঐ একটা অন্তত genius (মনস্বী ব্যক্তি) তোদের দেশে জন্মেছিল। মেঘনাদবধের মত দিতীয় কাব্য বাঙ্গালা ভাষাতে ত নাই-ই, সমগ্র ইউরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া হুৰ্লভ।"

শিশু বলিল, "কিন্তু মহাশন্ত্র, মাইকেল বড়ই শকাড়ম্বরপ্রির ছিলেন বলিয়া বোধ হন্ত্র।"

স্বামিন্ধী। তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নৃতন কর্লেই তোরা তাকে তাড়া করিস্। আগে ভাল করে দেখ, লোকটা কি বল্ছে, তা না—যাই কিছু আগেকার মত না হল অমনি দেশের লোকে তার পিছু লাগ্ল। এই মেঘনাদবধ কাব্য—যা তোদের বাঙ্গালা ভাষার মৃকুটমণি —তাকে অপদস্থ কর্তে কিনা ছুঁচো বধ কাব্য লেখা হল ৷ তা যত পারিস্ লেথ্না, তাতে কি? সেই মেঘনাদবধ কাব্য এখনও হিমাচলের স্থায় অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার খুঁত ধর্তেই যার। ব্যস্ত ছিলেন, সে সব criticদের (সমালোচকদিগের) মত ও লেখাগুলো কোথায় ভেদে গেছে! মাইকেল নৃতন ছন্দে, ওজ্বিনী ভাষায় যে কাব্য লিখে গেছেন—তা সাধারণে কি বঝ বে? এই যে জি, সি, \* কেমন নৃতন ছন্দে কত চমংকার চমংকার বই আজকাল লিথ্ছে, তা নিয়েও তোদের অতিবৃদ্ধি পণ্ডিতগণ কত criticise (স্মা-লোচনা) কচ্ছে—দোষ ধর্ছে! জি, সি, কি তাতে জ্রফেপ করে ? পরে লোক ঐ সকল পুস্তক appreciate ( আদর ) করবে।

এইরপে মাইকেলের কথা হইতে হইতে তিনি বলিলেন,—
"যা, নীচে লাইত্রেরী থেকে মেঘনাদবধকাব্যথানা নিয়ে আয়।"
শিষ্য মঠের লাইত্রেরী থেকে মেঘনাদবধকাব্য লইয়া আসিলে,
বলিলেন, "পড় দিকি—কেমন পড়তে জানিস্?"

শিশ্য বই খুলিরা প্রথম সর্গের খানিকটা সাধ্যমত পড়িতে

\* স্বামিজী মহাকবি ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে জি, সি, বলির।
ভাকিতেন।

লাগিল। কিন্তু পড়া স্বামিজীর মনোমত না হওয়ায়, তিনি ঐ অংশটি পড়িয়া দেখাইয়া শিশুকে পুনরায় উহা পড়িতে বলিলেন।
শিশু এরার অনেকটা কৃতকার্য্য হইল দেখিয়া প্রসন্নম্থে
জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল্ দিকি—এই কাব্যের কোন অংশটি
সর্কোৎকৃষ্ট ?"

শিশ্য কিছুই না বলিতে পারিয়া নির্বাক্ হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া স্বামিজী বলিলেন, "যেখানে ইন্দ্রজিং মুদ্ধে নিহত হয়েছে, মন্দোদরী শোকে মৃহমানা হয়ে রাবণকে মুদ্ধে যেতে নিষেধ কর্ছে কিন্তু রাবণ পুল্রশোক মন থেকে জার করে ঠেলে ফেলে, মহাবীরের ভায় যুদ্ধে কৃতসঙ্কল—প্রতিহিংসা ও ক্রোধানলে স্ত্রী পুল্র সব ভূলে যুদ্ধের জভ্য বহির্গমনোলুখ—সেই স্থান হচ্ছে কাব্যের শ্রেষ্ঠ কল্পনা! 'যা হবার হোক্ গে; আমার কর্ত্তব্য আমি ভূল্ব না এতে ছনিয়া থাক্, আর য়াক্—এই হচ্ছে মহাবীরের বাক্য। মাইকেল সেইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্যের ঐ অংশ লিখেছিলেন।"

এই বলিয়া স্বামিজী দে অংশ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। স্বামিজীর সেই বীরদর্শফ্যোতক পঠন-ভঙ্গী আজও শিয়ের হৃদরে জ্বস্ত জ্বাগরুক রহিয়াছে।

## পঞ্চদশ रङ्गो

স্থান—বেলুড় মঠ বৰ্ধ—১৯১১

বিষয়



আন্ত্রা অতি নিকটে রহিয়াছেন, অথচ তাঁহার অনুভূতি সহজে হয় না কেন—
অজ্ঞানাবস্থা দূর হইয়া জ্ঞানের প্রকাশ হইলে জীবের মনে নানা সন্দেহ প্রশ্লাদি
আর উঠে না—স্বামিজীর খাান-তন্ময়তা।

স্বামিজীর এখনও একটু অস্থথ আছে। কবিরাজী ঔষধে অনেক উপকার হইরাছে। মাসাধিক শুধু ছধ পান করিরা থাকার স্বামিজীর শরীরে আজকাল যেন চক্সকান্তি ফুটিরা বাহির হইতেছে এবং তাঁহার স্পবিশাল নয়নের জ্যোতিঃ অধিকতর বদ্ধিত হইরাছে।

আৰু হইদিন হইল শিশু মঠেই আছে। যথাসাধ্য স্বামিন্সীর সেবা করিতেছে। আন্ধ অমাবস্থা। শিশু, নির্ভন্নানন স্বামীর সহিত ভাগাভাগি করিয়া স্বামিন্সীর রাত্রিসেবার ভার লইবে, স্থির হইয়াছে। এখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

স্বামিন্ধীর পদদেবা করিতে করিতে শিশ্ব জিজ্ঞাসা করিল,—
"মহাশয়, যে আত্মা সর্বার্গ, সর্বার্গাপী, অণুপরমাণ্তে অফুস্যুত ও
জীবের প্রাণের প্রাণ হইয়া তাহার এত নিকটে রহিয়াছেন,
তাঁহার অমুভূতি হয় না কেন ?"

স্বামিজী। তোর যে চোক আছে, তা কি তুই জানিস্? যথন

কেহ চোকের কথা বলে, তথন, 'আমার চোক আছে' বলে কতকটা ধারণা হয়: আবার চোকে বালি পড়ে যথন চোক কর্ কর্ করে, তথন চোক যে আছে, তা ঠিক ঠিক ধারণা হয়। সেইরূপ অন্তর হইতে অন্তরতম এই বিরাট আত্মার বিষয় সহজে বোধগমা হয় না। শাস্ত বা গুরুমুথে শুনে খানিকটা ধারণা হয় বটে, কিন্তু ঘথন শংসারের তীব্র শোকছ:থের কঠোর কশাঘাতে হৃদয় বাথিত হয়, যথন আত্মীয়ম্বজনের বিয়োগে জীব আপনাকে অবলম্বনশূতা জ্ঞান করে, যথন ভাবী জীবনের হুরতি-ক্রমণীয় হর্ভেগ্ন অন্ধকারে তার প্রাণ আকুল হয়, তথনি **की**त এই আত্মার দর্শনে উন্মুখ হয়। इ:খ—আত্মজানের অমুকূল, এইজন্ত। কিন্তু ধারণা থাকা চাই। হু:খ পেতে পেতে কুকুর বেড়ালের মত যারা মরে, তারা কি আর মানুষ? মানুষ হচ্ছে দেই—যে এই স্থুখতঃথের দ্বন্দ্ব-প্রতিঘাতে অস্থির হয়েও বিচারবলে ঐ সকলকে নশ্বর ধারণা করে আত্মরতিপর হয়। মাতুষে ও অগুঞ্জীব-জানোয়ারে এইটুকু প্রভেদ। যে জিনিষটা যত নিকটে হয় তার তত কম অনুভূতি হয়। আত্মা অস্তর হতে অন্তরতম, তাই অমনস্ক চঞ্চচিত্ত জীব তাঁর সন্ধান পায় না। কিন্তু সমনস্ক শাস্ত ও জিতেন্দ্রিয় বিচারশীল জীব, বহির্জগৎ উপেক্ষা করে অন্তর্জগতে প্রবেশ কর্তে কর্তে কালে এই আত্মার মহিমা উপলব্ধি করে গৌরবাশ্বিত হয়। তথনি সে আত্মজ্ঞান লাভ করে এবং "আমিই সেই আজা"—"তত্ত্বমদি খেতকেতো" প্রভৃতি বেদের
মহাবাক্যদকল প্রত্যক্ষ অমূভব করে। বৃর্লি ?

শিশ্ব। আজ্ঞা, হাঁ। কিন্তু মহাশন্ত, এ গুঃথ কট তাড়নার মধ্য দিন্না আত্মজ্ঞান লাভের ব্যবস্থা কেন ? স্বাষ্টি না হইলেই ত বেশ ছিল। আমরা সকলেই ত এককালে ব্রহ্মে বর্ত্তমান ছিলাম। ব্রহ্মের এইরূপ সিস্ফাই বা কেন ? আর এই দদ্দ্দাত-প্রতিঘাতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ জীবের এই জন্ম-মরণ-সমূল পথে গতাগতিই বা কেন ?

শ্বামিজী। লোকে মাতাল হলে কত থেয়াল দেখে। কিন্তু নেশা

যথন ছুটে যায়, তথন দেগুলো মাণার ভূল বলে বৃঞ্জে

পারে। অনাদি অথচ সাস্ত এই অজ্ঞান-বিলাসিত

স্পৃষ্টি ফ্ষ্টি যা কিছু দেখ্ছিদ, সেটা তোর মাতাল

অবস্থার কথা; নেশা ছুটে গেলে, তোর ঐ সব প্রশ্নই
থাক্বে না।

শিষ্য। মহাশয়, তবে কি স্ষ্টি-স্থিত্যাদি কিছুই নাই ?
স্বামিজী। থাক্বে না কেন রে ? যতক্ষণ তুই এই দেহবৃদ্ধি ধরে
'আমি আমি' কচ্ছিদ্, ততক্ষণ এ সবই আছে। আর
যথন তুই বিদেহ, আত্মরতি, আত্মক্রীড়—তথন তোর
পক্ষে এ সব কিছু থাক্বে না; স্ষ্টি, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি
আছে কি না—এ প্রশ্লেরও তথন আর অবসর থাক্বে না।
তথন তোকে বল্তে হবে—

ক গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগং। অধুনৈব মন্ত্রা দৃষ্টং নাস্তি কিং মহদভূতম্॥

শিশ্ব। জগতের জ্ঞান একেবারে না থাকিলে, "কুত্র লীনমিদং জগৎ" কথাই বা কিরূপে বলা যেতে পারে ?

শ্বামিজী। ভাষায় ঐ ভাবটা প্রকাশ করে বোঝাতে হচ্ছে, তাই

ক্রিপ বলা হয়েছে। যেথানে ভাব ও ভাষার প্রবেশাধিকার

নেই, সেই অবস্থাটা ভাব ও ভাষায় প্রকাশ কর্তে গ্রন্থকার

চেষ্টা কর্ছেন, তাই জগৎ কথাটা যে নিঃশেষে মিথ্যা, সেটা

ব্যবহারিকরূপেই বলেছেন; পারমার্থিক সন্তা জগতের

নেই; সে কেবল মাত্র "অবাঙ্মনসোগোচরম্" ব্রন্ধের

আছে। বল্, তোর আর কি বল্বার আছে। আজ তোর

তর্ক নিরস্ত করে দেবো।

ঠাকুরঘরে আরাত্রিকের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মঠের সকলেই ঠাকুরঘরে চলিলেন। শিশ্য স্বামিজীর ঘরেই বসিয়া রহিল দেখিয়া স্বামিজী বলিলেন, "ঠাকুরঘরে গেলিনি ?" শিশ্য। আমার এখানে থাকিতেই ভাল লাগিতেছে। স্বামিজী। তবে থাক্।

কিছুকাল পরে শিষ্য ঘরের বাহিরে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,— ''আৰু অমাবস্থা, আঁধারে চারিদিক যেন ছাইয়া ফেলিয়াছে। আৰু কালীপ্সার দিন।''

স্থামিজী শিয়ের ঐ কথার কিছু না বলিয়া, জানালা দিয়া পূর্বাকাশের পানে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়া বলিলেন, "দেখ ছিদ্, অন্ধকারের কি এক অন্ত গন্তীর শোভা!"—বলিয়া দেই গভীর তিমিররাশির মধ্যে দেখিতে দেখিতে স্তস্তিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এখন সকলেই নিস্তব্ধ, কেবল দূরে ঠাকুরম্বরে ভক্তগণ-পঠিত

শ্রীরামক্বঞ্চ ন্তব মাত্র শিশ্যের কর্ণগোচর হইতেছে। স্বামিজীর এই অদৃষ্টপূর্ব গান্তীর্যা এবং গাঢ় তিমিরাবপ্তর্গনে বহিঃ-প্রকৃতির নিস্তব্ধ স্থিরা শিশ্যের মন এক প্রকার অপূর্ব ভয়ে আকুল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ এইরূপে গত হইবার পরে স্বামিজী আস্তে আন্তে গাহিতে লাগিলেন, "নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপ রাশি" ইত্যাদি।

গীত সান্ধ হইলে, স্থামিজী ঘরে প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং মধ্যে মধ্যে 'মা' 'মা', 'কালী' 'কালী' বলিতে লাগিলেন। ঘরে তথন আর কেহই নাই। কেবল শিশ্য স্থামিজীর আজ্ঞা পালনের জন্ত সমাহিত হইয়া অবস্থান করিতেছে।

স্বামিজীর সে সময়ের মৃথ দেখিরা শিয়ের বোধ হইতে লাগিল, তিনি যেন কোন এক দ্রদেশে এখনও অবস্থান করিতেছেন। চঞ্চল শিয়্য তাঁহার ঐ প্রকার ভাব দেখিরা পীড়িত হইরা বলিল,—
''মহাশয়, এইবার কথাবার্ত্তা কহুন।''

স্বামিন্দ্রী তাহার মনের ভাব ব্ঝিয়াই যেন মৃহ হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিলেন, "যার লীলা এত মধুর, সেই আআর সৌন্দর্য্য ও গান্তীর্য্য কত দূর, বল্ দিকি ?" শিয়্য তথনও তাঁহার সেই দূর দূর ভাব সম্যক অপগত হয় নাই দেখিয়া বলিল, "মহাশয়, ও সব কথায় এখন আর দরকার নাই; কেনই বা আজ আপনাকে অমাবস্থা ও কালীপ্জার কথা বলিলাম—সেই অবধি আপনার যেন কেমন একটা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।"

স্থামিজী শিশ্যের ভাবগতিক দেথিয়া গান ধরিলেন,—
"কখন কি রঙ্গে থাক মা খ্যামা স্থধা-তরঙ্গিনী" ইত্যাদি।

গান সমাপ্ত হইলে বলিতে লাগিলেন, "এই কালীই লীলারূপী ব্রহ্ম। ঠাকুরের কথা, 'সাপ চলা, আর সাপের স্থির ভাব'— ভনিস্ নি ?

শিয়। আজে হা।

স্বামিজী। এবার ভাল হয়ে মাকে রুধির দিয়ে প্জো কর্ব ! রঘ্নন্দন বলেছেন, "নবম্যাং প্জয়েং দেবীং ক্ববা রুধিরকর্দমম্"—
এবার তাই কর্ব ৷ মাকে বুকের রক্ত দিয়ে প্জো কর্তে
হয়, তবে যদি তিনি প্রসন্ধা হন ৷ মার ছেলে বীর হবে—
মহাবীর হবে ৷ নিরানন্দে, ছঃধে, প্রালয়ে, মহালয়ে, মায়ের
ছেলে নির্ভীক হয়ে থাকবে ৷

এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সমর নীচে প্রসাদ পাইবার ঘটা বাজিল। স্বামিন্ধী শুনিয়া বলিলেন, ''যা নীচে প্রসাদ পেয়ে শীগ্ গীর স্বাসিন্'। শিশু নীচে গেল।

# ষোড়শ বল্লী 🍃

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ধ--১৯+১

বিষয়

অভিপ্রায়্যায়ী কার্য্য অগ্রনর হইতেছে না দেখিরা স্বামিলীর চিত্তে অবশাদ—বর্ত্তমান কালে দেশে কিরূপ আদর্শের আদর হওরা কল্যাণকর—মহাবীরের আদর্শ—দেশে বীরের কঠোরপ্রাণতার উপযোগী সকল বিষয়ের আদর
প্রচলন করিতে হইবে—সকল প্রকার ত্বর্বলতা পরিত্যাগ করিতে হইবে—
শামিলীর বাক্যের অভুত শক্তির দৃষ্টাস্ত—লোককে শিক্ষা দিবার জন্ম শিগ্রকে
উৎসাহিত করা— সকলের মৃত্তি না হইলে ব্যষ্টির মৃত্তি নাই এই মতের
আলোচনা ও প্রতিবাদ—ধারাবাহিক কল্যাণ-চিন্তা দ্বারা জগতের কল্যাণ
করা।

স্বামিজী আজকাল মঠেই অবস্থান করিতেছেন। শরীর তত সুস্থ নহে; তবে সকালে সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হন। শিশ্য আজ, শনিবার, মঠে আসিয়াছে। স্বামিজীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া, তাঁহার শারীরিক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছে।

স্বামিজী। এ শরীরের ত এই অবস্থা। তোরা ত কেহই আমার কাজে সহায়তা করতে অগ্রসর হচ্ছিস্ না। আমি একা কি কর্ব বল ? বাঙ্গালা দেশের মাটিতে এবার এই শরীরটা হয়েছে, এ শরীর দিয়ে কি আর বেশী কাজ কর্ম্ম চল্তে পারে ? তোরা সব এখানে আসিন্—

শুদ্ধাধার, তোরা যদি আমার এই দব কাব্দে সহায় না হদ ত আমি একা কি কর্ব বল ?

শিষ্য। মহাশন্ধ, এই সকল ব্রন্ধচারী ত্যাগী, পুরুষেরা আপনার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—আমার মনে হয়, আপনার কার্যো ইহারা প্রত্যেকে জীবন দিতে পারেন—তথাচ আপনি ঐ কথা বলিতেছেন কেন ?

স্বামিজী। কি জানিদ্? আমি চাই—A band of young Bengal (একদল জোয়ান বাঙ্গালীর ছেলে), এরাই দেশের আশা-ভরসান্থল। চরিত্রবান্, বৃদ্ধিমান, পরার্থে সর্বত্যাগী এবং আজ্ঞান্থবর্তী যুবকগণের উপরেই আমার ভবিষ্যুৎ ভরসা। আমার idea (ভাব) সকল যারা work out (জীবনে পরিণত) করে আপনাদের ও দেশের কল্যাণ সাধনে জীবনপাত কর্তে পার্বে। নতুবা দলে দলে কত ছেলে আদ্ছে ও আদ্বে। তাদের মুঝের ভাব তমোপূর্ণ—হৃদয় উভ্তমশৃন্ত—শরীর অপুটু—মন সাহস শৃন্ত। এদের দিয়ে কি কাজ হয়? নচিকেতার মত শ্রদ্ধানান দশবারটি ছেলে পেলে, আমি দেশের চিন্তাও চেষ্টা নৃতন পথে চালনা করে দিতে পারি।

শিষ্য। মহাশন্ধ, এত যুবক আপনার নিকট আসিতেছে, ইহাদের ভিতর ঐরপ স্বভাববিশিষ্ট কাহাকেও কি দেখিতে পাইতেছেন না ?

স্বামিজী। যাদের ভাল আধার বলে মনে হয়, তাদের মধ্যে কেউ বা বে করে ফেলেছে, কেউ বা সংসারের মান, যশ, ধন উপার্জনের চেষ্টাতে বিকিয়ে গিয়েছে; কারও বা শরীর অপটু। তার পর, বাকী অধিকাংশই উচ্চ ভাব নিতে অক্ষম। তোরা আমার ভাব নিতে সক্ষম বটে, কিন্তু তোরাও ত কার্য্যক্ষেত্রে সে সকল এখনও বিকাশ করতে পাচ্ছিস্ না। এই সব কারণে মনে সময় সময় বড়ই আক্ষেপ হয়; মনে হয়, দৈব-বিড়য়নে শরীর ধারণ করে কোন কাজই করে য়েতে পালুম না। অবশ্র এখনও একেবারে হতাশ হই নি, কারণ ঠাকুরের ইচ্ছা হলে এই সব ছেলেদের ভেতর খেকেই কালে মহা মহা ধর্মবীর, কর্মবীর বেকতে পারে — যারা ভবিদ্যতে আমার idea (ভাব) নিয়ে কাজ কর্বে।

শিষ্য। আমার মনে হয়, আপনার উদার ভাবসকল সকলকেই
একদিন না একদিন লইতে হইবে। ঐটি আমার দৃঢ়
ধারণা। কারণ, স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি—সকল দিকে
সকল বিষয়কে আশ্রয় করিয়াই আপনার চিস্তা প্রবাহ
ছুটিয়াছে!—কি জীবসেবা, কি দেশকল্যাণব্রত, কি
ব্রন্ধবিত্যা-চর্চা, কি ব্রন্ধচর্য্য—সর্ব্বেই আপনার ভাব
প্রবেশ করিয়া, উহাদের ভিতর একটা অভিনবত্ব আনিয়া
দিয়াছে! আর, দেশের লোকে, কেহ বা আপনার নাম
প্রকাশ্যে করিয়া, আবার কেহ বা আপনার নামটি
গোপন করিয়া নিজেদের নামে আপনার ঐ ভাব ও মতই
সকল বিষয়ে গ্রহণ ও সাধারণে উপদেশ করিতেছে।

>

স্থামিজী। আমার নাম না কর্লে, তাতে কি আর আদে যায় ?
আমার idea (ভাব) নিলেই হল। কামকাঞ্চনত্যাগী
হয়েও শতকরা নিরেনববই জন সাধু নাম-যশে বদ্ধ হয়ে
পড়ে। Fame—that last infirmity of noble
mind (যশাকাজ্ঞাই উচ্চান্ত:করণের শেষ হর্বলতা)
পড়েছিদ্ না? একেবারে ফলকামনাশ্র হয়ে কাজ
করে যেতে হবে। ভাল, মন্দ—লোকে ছই ত বল্বেই।
কিন্তু ideal (উচ্চাদর্শ) সাম্নে রেথে আমাদের সিম্বির
মত কাজ করে যেতে হবে; তাতে, "নিন্দন্ত নীতিনিপ্ণা: যদি বা স্তবন্ত" (পণ্ডিত ব্যক্তিরা নিন্দা বা স্ততি
যাহাই করুক।)

শিষ্য। আমাদের পক্ষে এখন কিরপে আদর্শ গ্রহণ করা উচিত ?
স্থামিজী। মহাবীরের চরিত্রকেই তোদের এখন আদর্শ কর্তে
হবে। দেখনা, রামের আজ্ঞায় সাগর ডিছিয়ে চলে
গেল! জীবন-মরণে দৃক্পাত নেই—মহাজিতেক্রিয়,
মহাবৃদ্দিমান্! দাস্থভাবের ঐ মহা আদর্শে তোদের
জীবন গঠিত কর্তে হবে। ঐরপ হলেই অস্থান্থ ভাবের
ক্রুবণ কালে আপনা আপনি হয়ে যাবে। ছিধাশ্র্য
হয়ে গুরুর আজ্ঞা পালন, আর ব্রন্দর্ঘ্য রক্ষা—এই হচ্ছে
secret of success ( কুতী হবার একমাত্র গুড়োপায় );
নাত্যঃ পন্থা বিস্ততেহয়নায়" ( অবলম্বন কর্বার আর
ছিতীয় পথ নেই )। হয়ুমানের একদিকে যেমন দেবাভাব অস্তাদিকে তেমনি ত্রিলোকসংত্রামী সিংহবিক্রম।

রামের হিতার্থে জীবনপাত কর্তে কিছুমাত্র দিধা রাখে না। রামদেবা ভিন্ন অন্ত সকল বিষয়ে উপেক্ষা—ব্রহ্মত শিবত্ব লাভে পর্যান্ত উপেকা! শুধু রঘুনাথের আদেশ-পালনই জীবনের একমাত্র ব্রত। এরূপ একাগ্রনিষ্ঠ চাই। খোল করতাল বাব্ধিয়ে, লন্দ ঝম্প করে দেশটা উচ্ছন্ন গেল। একেত এই dyspeptic (পেটরোগা) রোগীর দল—তাতে অত वां भारत महेरव रकन ? कामशक्षशीन डेक माधनात অফুকরণ করতে গিয়ে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন পড़েছে। দেশে দেশে—शांदम शांदम्—रय्थात याति, দেখ্বি, খোল্ করতালই বাজ্ছে! ঢাক ঢোল কি দেশে তৈরী হয় না? তুরী ভেরী কি ভারতে মেলে না ? ঐ সব গুরুগন্তীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা। ছেলেবেলা থেকে মেয়েমান্ষি বাজনা ভনে ভনে, কীর্ত্তন শুনে শুনে, দেশটা যে মেয়েদের দেশ হয়ে গেল! এর চেম্বে আর কি অধঃপাতে যাবে ? কবিকল্পনাও এ ছবি আঁকিতে হার মেনে যায়! ডমরু শিঙ্গা বাজাতে হবে, ঢাকে बन्नक्रक्रजातन इन्म्डिनाम जून्ट श्टव, 'मशतीत' 'মহাবীর' ধ্বনিতে এবং 'হর হর ব্যোম ব্যোম' শব্দে দিন্দেশ কম্পিত করতে হবে। যে দ্ব musica ( গীত-বাস্তে ) মানুষের soft feelings ( হৃদয়ের কোমল ভাব-সমূহ ) উদ্দীপিত করে, সে সকল কিছুদিনের জ্বন্থ এথন वक्ष त्राथ् एं इरद। थित्रान हेश्री वक्ष करत, क्ष्मिन शान

শুন্তে লোককে অভ্যাস করাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমক্রে দেশটার প্রাণসঞ্চার কর্তে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আন্তে হবে। এইদ্ধপ ideal follow ( আদর্শের অমুসরণ ) কর্লে, তবে এখন জীবের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ। তুই যদি একা এ ভাবে চরিত্র গঠন কর্তে পারিস, তা হলে তোর দেখা-দেখি হাজার লোক এক্নপ কর্তে শিথ্বে। কিন্ত দেখিস, ideal ( ঐ আদর্শ ) থেকে কথন যেন এক পাও হটিস নি ৷ কথন হীন সাহস হবি নি । থেতে শুতে পর্তে, গাইতে বাজ্বাতে, ভোগে রোগে, কেবলই সৎসাহসের পরিচয় দিবি। তবে ত মহাশক্তির ক্বপা হবে। मिछा। महामंत्र, এक এक ममरस क्यन हीन माहन इहेबा পिछि। স্বামিজী। তথন এরপ ভাব্বি—"আমি কার সন্তান ?—তাঁর कार्ट्छ शिरत जामात अमन शैनवृक्ति-शैनमाहम !" शैन वृक्ति, शैनमाश्रमत याथाम नाथि त्यरत, "आमि বীৰ্য্যবান্—আমি মেধাবান্—আমি ব্ৰন্ধবিৎ—আমি প্রজ্ঞাবান্" বল্তে বল্তে দাঁড়িয়ে উঠ্বি। 'আমি चम्दकत हिला-कामकाधनिष्ठः ठीकूदत्रत मङ्गीत मङ्गी এইরপ অভিমান খুব রাখ্বি। এতে কল্যাণ হবে। ঐ অভিমান যার নেই, তার ভিতর ব্রন্ন জাগেন না। রামপ্রসাদের গান শুনিস নি? তিনি বল্তেন, "এ সংসারে ভরি কারে, রাজা যার মা মহেররী।" এইরূপ অভিযান সর্বদা মনে জাগিয়ে রাথ্তে হবে। তা হলে

আর হীনবৃদ্ধি—হীনসাহস নিকটে আস্বে না। কথনও
মনে হর্বলতা আস্তে দিবিনি। মহাবীরকে শ্বরণ করবি

সহামারাকে শ্বরণ করবি। দেখ্বি সব হর্বলতা

সব কাপুরুষতা তথনি চলে যাবে।

ঞিরপ বলিতে বলিতে স্বামিজী নীচে আসিলেন। মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে যে আমগাছ আছে, তাহারই তলায় একথানা ক্যাম্পথাটে তিনি অনেক সময় বসিতেন; অগ্নও সেথানে আসিয়া পশ্চিমাস্যে উপবেশন করিলেন। তাঁহার নয়নে মহাবীরের ভাব যেন তথনও ফুটিয়া বাহির হইতেছে! উপবিষ্ট হইয়াই তিনি শিয়্যকে উপস্থিত সয়্যাসী ও ব্রন্ধারিরগণকে দেথাইয়া বলিতে লাগিলেন—

"এই যে প্রত্যক্ষ ব্রন্ধ। একে উপেক্ষা করে যারা অন্থ বিষয়ে মন দেয়—ধিক্ তাদের। করামলকবং এই যে ব্রন্ধ। দেখ্তে পাচ্ছিদ নে ?—এই—এই!"

এমন হাদয়স্পর্নী-ভাবে স্বামিজী কথাগুলি বলিলেন যে, শুনিয়াই উপস্থিত সকলে "চিত্রার্পিতারস্ত ইবাবতস্থে"!—সহদা গভীরধানে মগ্ন। কাহারপ্ত মৃথে কথাটি নাই! স্বামী প্রেমানন্দ তথন গঙ্গা হইতে কমগুলু করিয়া জল লইয়া ঠাকুরঘরে উঠিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াও স্বামিজী "এই প্রতাক্ষ ব্রহ্ম—এই প্রতাক্ষ ব্রহ্ম" বলিতে লাগিলেন। তাঁ কথা শুনিয়া তাঁহারপ্ত তথন হাতের কমগুলু হাতে বন্ধ হইয়া রহিল; একটা মহা নেশার ঘোরে আচ্ছেম হইয়া তিনিও তথনি ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন! এইরূপে প্রায় ২৫ মিনিট গত হইলে, স্বামিজী স্বামী প্রেমানন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "যা, এখন ঠাকুরপ্জায় যা।" স্বামী প্রেমানন্দের তবে

চেতনা হয়। ক্রমে সকলের মনই আবার "আমি আমার" রাজ্যে নামিয়া আসিল এবং সকলে যে যাহার কার্য্যে গমন করিল।

সেদিনের সেই দৃশ্য শিষ্য ইহজীবনে কথনও ভূলিতে পারিবে না। স্বামিজীর রুপা ও শক্তিবলে তাহার চঞ্চল মনও সেদিন অমুভূতি রাজ্যের অতি সন্নিকটে গমন করিয়াছিল। এই ঘটনার সাক্ষিরূপে বেলুড়মঠের সন্নাসিগণ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। স্বামিজীর সেদিনকার সেই অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শন করিয়া, উপুস্থিত সকলেই বিশ্বিত হইয়াছিলেন। মুহুর্ত্তমধ্যে তিনি সকলের মন যেন সমাধির অতল জলে ভূবাইয়া দিয়াছিলেন।

সেই শুভদিনের অনুধ্যান করিয়া শিষ্য এথনও আবিষ্ট হইয়া পড়ে এবং তাহার মনে হয়—পৃজ্ঞাপাদ আচার্য্যের কুপায় ব্রহ্মভাব প্রতাক্ষ করা তাহার ভাগ্যেও এক দিন ঘটিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে শিষ্য-সমভিব্যাহারে স্বামিজী বেড়াইতে গমন করিলেন। যাইতে যাইতে শিষ্যকে বলিলেন, "দেথ্লি, আন্ধ কেমন হল ? সবাইকে ধ্যানস্থ হতে হল। এরা সরঠাকুরের সস্তান কিনা, বলবামাত্র এদের তথনি তথনি অস্কুতি হয়ে গেল।"

শিয়। মহাশন্ত্র, আমাদের মত লোকের মনও বধন নির্বিষয়

হইন্না গিন্ধাছিল, তথন ওঁদের কা কথা। আনন্দে

আমার হৃদন্ত যেন ফাটিয়া ঘাইতেছিল। এখন কিন্তু

এ ভাবের আর কিছুই মনে নাই—যেন স্বপ্নবং হইন্না

গিন্নাছে।

স্বামিজী। সব কালে হয়ে যাবে। এথন কাজ কর। এই মহামোহগ্রস্ত জীবসমূহের কল্যাণের জন্ম কোনে কাজে

লেগে যা। দেখ্বি ওসৰ আপ্নি আপ্নি হয়ে যাবে। শিশু। মহাশয়, অত কর্মের মধ্যে যাইতে ভয় হয়—দে সামর্থাও নাই। শাস্ত্রেও বলে, "গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।"

স্বামিজী। তোর কি ভাল লাগে?

- শিষ্য। আপনার মত সর্ব্বশাস্ত্রার্থদশীর সঙ্গে বাস ও তত্ত্ববিচার করিব; আর শ্রবণ মনন নিদিধ্যাদন দারা এ শরীরেই ব্ৰহ্মতত্ত্ব প্ৰত্যক্ষ করিব। এ ছাড়া কোন বিষয়েই আমার উৎসাহ হয় না। বোধ হয়, যেন অন্ত কিছু করিবার দামগ্যও আমাতে নাই।
- স্বামিজী। ভাল লাগে ত তাই করে যা। আর, তোর সব শাস্ত্র-मिकां उट्यांकरमंत्र कानित्य (म, जा श्टांके व्यानक्तर উপকার হবে। শরীর যতদিন আছে, ততদিন কাজ না করে ত কেউ থাক্তে পারে না। স্থতরাং যে কাজে পরের উপকার হয়, তাই করা উচিত। তোর নিজের অমুভৃতি এবং শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তবাক্যে অনেক বিবিদিযুর উপকার হতে পারে। ঐ সব লিপিবদ্ধ করে যা। এতে অনেকের উপকার হতে পারে।
- শিষ্য। অত্রে আমারই অমুভূতি হউক, তথন দিখিব। ঠাকুর বলিতেন যে, "চাপ্রাস্ না পেলে, কেহ কাহারও কথা লয় না ।"
- স্বামিজী। তুই যে সব সাধনাও বিচারের stage ( অবস্থা) দিয়ে অগ্রদর হচ্ছিদ, জগতে এমন লোক অনেক থাক্তে পারে, যারা ঐ stageএ (অবস্থায়) পড়ে 300

আছে; ঐ অবস্থা পার হয়ে অগ্রসর হতে পার্ছে না। তোর
experience (অন্নভূতি) ও বিচার-প্রণালী লিপিবদ্ধ
হলে, তাদেরও ত উপকার হবে। মঠে সাধুদের মঙ্গে যে
সব "চর্চ্চা" করিন্, সেই বিষয়গুলি সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ
করে রাথ্লে, অনেকের উপকার হতে পারে।

শিষ্য। আপনি যথন আজ্ঞা করিতেছেন, তথন ঐ বিষয়ে চেষ্টা করিব।

স্বামিন্ধী। যে সাধন ভজন বা অন্নভৃতি দ্বারা পরের উপকার হয় না-মহামোহগ্রন্ত জীবকুলের কল্যাণ সাধিত হন্ত্ব না-কামকাঞ্চনের গণ্ডি থেকে মান্ত্র্যকে বের হতে সহায়তা करत्र नां, धमन माधन-ज्जात्म कल कि १ जूरे त्यि मतन করিদ, একটি জীবের বন্ধন পাক্তে তোর মৃক্তি আছে? যত কালে—যত জন্মে তার উন্ধার না হচ্ছে, তত কাল তোকেও জন্ম নিতে হবে—তাকে সাহায্য কর্তে, তাকে ব্রন্ধামুভূতি করাতে। প্রতি জীব যে তোরই অঙ্গ। এইজগুই পরার্থে কর্ম। তোর স্ত্রী-পুত্রকে আপনার জেনে তুই যেমন তাদের দর্বাঙ্গীণ মহলকামনা করিদ্, প্রতি জীবে যথন তোর এরপ টান্ হবে, তখন বুঝ্ব—তোর ভেতর ব্রন্ম জাগরিত হচ্ছেন—not a moment before (এক মূহূর্ত্ত পূর্ব্বেও নহে), জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে এই সর্বাদীণ মঙ্গলকামনা জাগরিত হলে, তবে বৃষ্ব—তুই ideal এর ( আদর্শের ) দিকে অগ্রসর হচ্ছিস্।

শিষ্য। এটি ত মহাশন্ত ভগ্নানক কথা—সকলের মৃ**ক্তি** না হইলে

ব্যক্তিগত মৃক্তি হইবে না! কোণাও ত এমন অভূত সিদ্ধান্ত শুনি নাই!

স্বামিজী। এক class (শ্রেণীর) বেদান্তবাদীদের ঐরূপ মত আছে—তাঁরা বলেন, "ব্যষ্টিগত মৃক্তি—মৃক্তির ঘণার্থ স্বরূপ নহে। সমষ্টিগত মৃক্তিই মৃক্তি।" অবশ্য, ঐ মতের দোষগুণ যথেষ্ট দেখান যেতে পারে।

শিখা। বেদান্ত মতে বাষ্টিভাবই ত বন্ধনের কারণ। সেই
উপাধিগত চিংসন্তাই কামাকর্মাদিবশে বদ্ধ বলিরা প্রতীত
হন। বিচারবলে উপাধিশৃত্য হইলে—নির্ম্বিষ হইলে—
প্রত্যক্ষ চিন্মর আত্মার বন্ধন থাকিবে কিন্ধণে ? যাহার
জীবজগতাদি বোধ থাকে, তাহার মনে হইতে পারে—
সকলের মৃক্তি না হইলে, তাহার মৃক্তি নাই। কিন্তু
শ্রবণাদি-বলে মন নির্ম্পাধিক হইয়া যথন প্রত্যগ্রহ্মময় হয়,
তথন তাহার নিকট জীবই বা কোথায়, আর জগতই বা
কোথায় ?—কিছুই থাকে না। তাহার মৃক্তিতন্ত্রের
অবরোধক কিছুই হইতে পারে না।

স্বামিন্দী। হাঁ, তুই যা বলছিদ্, তাই অধিকাংশ বেদান্তবাদীর

সিন্ধান্ত। উহা নির্দ্দোষও বটে। ওতে ব্যক্তিগত মৃক্তি

অবক্রন হয় না। কিন্তু যে মনে করে, আমি আব্রন্ধ

জগৎটাকে আমার সঙ্গে নিয়ে একদক্ষে মৃক্ত হব, তার

মহাপ্রাণতাটা একবার ভেবে দেখু দেখি।

শিশু। মহাশয়, উহা উদারভাবের পরিচায়ক বটে, কিন্তু শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

স্থামিজ্ঞী শিষ্যের কথাগুলি শুনিতে পাইলেন না, অন্ত মনে কোন বিষয় ইতিপূর্ব্বে ভাবিতেছিলেন বলিয়া বোধ হইল। কিছুক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, আমাদের কি কথা হচ্ছিল ?" যেন পূর্বের সকল কথা ভূলিয়া গিয়াছেন। শিষ্য ঐ বিষয়ের স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় স্থামিজ্ঞী বলিলেন, "দিনরাত ব্রহ্ম বিষয়ের অমুধ্যান কর্বি। একান্তমনে ধ্যান কর্বি। আর ব্যুখানকালে হয় কোন লোক-হিতকর বিষয়ের অমুষ্ঠান কর্বি—না হয় মনে মনে ভাববি,— 'জীবের—জগতের উপকার হোক্'—'সকলের দৃষ্টি ব্রহ্মাবগাহী হোক্', এরূপ ধারাবাহিক চিন্তা তরঙ্গের দ্বারাই জগতের উপকার হবে। জগতের কোন সদমুষ্ঠানই নির্থিক হয় না, তা উহা কার্যাই হোক্— আর চিন্তাই হোক্। তোর চিন্তাতরক্ষের প্রভাবে হয় ত আমেরিকার কোন লোকের চৈত্ত হবে।"

শিষ্য। মহাশন্ত্র, আমার মন যাহাতে যথার্থ নির্ব্জিষয় হন্ন, তদ্বিষয়ে আমাকে আশীর্কাদ করুণ—এই জন্মেই যেন তাহা হয়।
স্বামিজী। তা হবে বই কি। ঐকান্তিকতা থাক্লে নিশ্চর হবে।
শিষ্য। আপনি মনকে ঐকান্তিক করিয়া দিতে পারেন; আপনার দে শক্তি আছে, আমি জানি। আমাকে ঐরপ করিয়া দিন, ইহাই প্রার্থনা।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে হইতে শিষ্যসহ স্থামিজী মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথন দশমীর চক্রে মঠের উত্থান যেন রজতধারায় প্লাবিত হইতেছিল। শিষ্য উল্লসিত-প্রাণে স্থামিজীর পশ্চাতে পশ্চাতে মঠ-প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিল। স্থামিজী উপরে বিশ্রাম করিতে গেলেন।

# সপ্তদশ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

वर्ध-- ১२०১

বিষয়

মঠ স্বাধ্যে নৈষ্টিক হিন্দুদিগের পূর্বধারণ।—মঠে প্রগোৎসব ও ঐ ধারণার নিবৃত্তি—নিজ জননীর সহিত স্বামিজীর পকালীঘাট দর্শন ও ঐ স্থানের উদার ভাব সম্বদ্ধে মত প্রকাশ—স্বামিজীর স্থায় ব্রহ্মজ্ঞ পূরুষের দেবদেবীর পূজা করাটা ভাবিবার বিষয়—মহাপুরুষ ধর্মরক্ষার নিমিত্তই জন্ম পরিগ্রাহ করেন—দেবদেবীর পূজা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিলে স্বামিজী কপ্রনই ঐরপ করিতেন না—স্বামিজীর স্থায় সর্বস্তিগদম্পার ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ এ বুগে আর দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করেন নাই—তাহার প্রদর্শিত পত্থে অগ্রনর হইলেই দেশের ও জীবের প্রবক্ষাণা।

বেল্ড় মঠ স্থাপিত হইবার সমন্ন নৈষ্টিক হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে মঠের আচার-ব্যবহারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতেন। বিলাত-প্রত্যাগত স্থামিজী কর্তৃক স্থাপিত মঠে হিন্দুর আচার নিষ্ঠা সর্ব্বথা প্রতিপালিত হন্ন না এবং ভক্ষ্যভোজ্যাদির বাচ-বিচার নাই —প্রধানতঃ এই বিষয় লইয়া নানা স্থানে আলোচনা চলিত এবং ঐ কথায় বিশ্বাসী হইয়া শাস্ত্রানভিজ্ঞ হিন্দুনামধারী ইতর ভদ্র আনেকে তথন সর্ব্বত্যাগী সন্ম্যাসিগণের কার্য্যকলাপের অযথা নিন্দাবাদ করিত। চল্তি নৌকার আরোহিগণ বেল্ড় মঠ দেখিরাই নানারূপ ঠাট্টা তামাসা করিতে এবং এমন কি, সমন্ব সমন্ত্র অলীক অম্লীল কুৎসা অবতারণা করিয়া নিক্ষলক্ষ স্থামিজীর অমলধবল

চরিত্র আলোচনাতেও কুণ্ডিত হইত না। নৌকাম করিয়া মঠে আদিবার কালে শিশু সময়ে সময়ে ঐক্নপ সমালোচনা স্বকর্ণে শুনিয়াছে। তাহার মূথে স্বামিজী কথন কথন ঐ সকল সমালোচনা শুনিয়া বলিতেন, "হাতী চলে বাজার্মে, কুত্তা ভুকে হাজার। माधून्रका इडीव निह, यव निल्म मःमात्र।" कथन व विल्लन, "দেশে কোন নৃতন ভাব প্রচার হওয়ার কালে তাহার বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থাবলম্বিগণের অভ্যুত্থান প্রকৃতির নিয়ম। জগতের ধর্ম্ম-সংস্থাপকমাত্রকেই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে।'° আবার কথনও বলিতেন, "Persecution ( অন্তায় অত্যাচার ) না হলে জগতের হিতকর ভাবগুলি সমাজের অন্তন্তলে সহজে প্রবেশ কর্তে পারে না।" স্থতরাং সমাব্দের তীত্র কটাক্ষ ও সমালোচনাকে স্বামিজী তাঁহার নবভাব প্রচারের সহায় বলিয়া মনে করিতেন— কথনও উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেন না—বা তাঁহার পদাশ্রিত গৃহী ও সন্ন্যাসিগণকে প্রতিবাদ করিতে দিতেন না। সকলকে विनिष्ठिन, "क्नां जिमित्तिशैन रुप्त कांक करत या, এकिनन जैशांत कन নিশ্চয়ই ফল্বে।" স্থামিজীর শ্রীমৃথে একথাও সর্বদাই শুনা যাইত, <del>"ন</del> হি কল্যাণক্কং কশ্চিৎ ছৰ্গতিং তাত গচ্ছতি।"

হিন্দুসমাজের এই তীব্র সমালোচনা স্বামিজীর লীলাবদানের পূর্ব্বে কির্নুপে অন্তহিত হয়, আজ সেই বিষয়ে কিছু লিপিবজ হইতেছে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মে কি জুন মাসে শিষ্য একদিন মঠে আসিয়াছে। স্বামিজী শিষ্যকে দেখিয়াই বলিলেন, "ওরে, একখানা রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব' শীগ্ গীর আমার জন্ত নিয়ে আস্বি।"

. =

শিয়া। আছো মহাশয়। কিন্তু রঘুনন্দনের স্থৃতি—যাহাকে কুসং-স্থারের ঝুড়ি বলিয়া বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় নির্দেশ করিয়া থাকে, তাহা লইয়া আপনি কি করিবেন ?

স্বামিজী। কেন ? রঘুনন্দন তদানীস্তন কালের একজন দিগগজ পণ্ডিত ছিলেন-প্রাচীন শ্বতিসকল সংগ্রহ করে হিন্দুর দেশকালোপযোগী নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সমস্ত বাঙ্গালা দেশ ত তাঁর অনুশাসনেই আঞ্চকাল চল্ছে। তবে তৎকৃত হিন্দুঞ্জীবনের গর্ভাধান হতে খুশানান্ত আচার-প্রণালীর কঠোর বন্ধনে সমাজ উৎপীড়িত হয়েছিল। শৌচ-প্রস্রাবে—থেতে-শুতে—<del>অ</del>গ্র সকল বিষয়ের ত কথাই নেই, সব্বাইকে তিনি নিয়মে विक कत्र्र अञ्चाम পেয়েছিলেন। সময়ের পরিবর্ত্তনে त्म वक्कन वहकालकात्री इत् भात्रल ना। मर्स्सलिं, সর্বাকালে, ক্রিয়াকাগু-সমাজের আচার-প্রণালী নর্বাদাই পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়। একমাত্র জ্ঞানকাণ্ডই পরিবর্ত্তিত হয় না। বৈদিক যুগেও দেখ্তে পাবি ক্রিয়াকাণ্ড ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে। কিন্তু উপনিষদের জ্ঞানপ্রকরণ আজ পর্য্যন্তও একভাবে রয়েছে। তবে তার interpreters ( ব্যাখ্যাতা ) অনেক হরেছে—এইমাত্র।

শিশ্য। আপনি রঘুনন্দনের স্থৃতি লইয়া কি করিবেন ?
শামিজী। এবার মঠে হুর্গোৎদব কর্বার ইচ্ছে হচ্ছে। যদি ধরচার
সঙ্গুলন হয়, ত মহামায়ার প্রাণে করব। তাই হুর্গোৎদববিধি পড়্বার ইচ্ছে হয়েছে। তুই আগামী রবিবারে

যথন আস্বি, তথন ঐ পুঁথিখানি সংগ্রহ করে নিয়ে আস্বি।

শিশ্ব। যে আজা।

পর রবিবারে শিশ্য রঘুনন্দনকৃত অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব ক্রের ক্রিয়া স্থামিজীর জন্ম মঠে লইয়া আদিল, গ্রন্থানি আজিও মঠের লাইব্রেরীতে রহিয়াছে? স্থামিজী পুস্তকথানি পাইয়া বড়ই থুদী হইলেন এবং ঐ দিন হইতে উহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া ৪।৫ দিনেই গ্রন্থানি আন্তোপান্ত পাঠ করিয়া ফেলিলেন। শিয়ের সঙ্গে সপ্তাহান্তে দেখা হইবার পর বলিলেন, "তোর দেওয়া রঘুনন্দনের স্মৃতিথানি দব পড়ে ফেলেছি। যদি পারি ত এবার মার প্জােকর্ব। রঘুনন্দন বলেছেন, 'নবমাাং প্রদ্ধেং দেবীং ক্রমাঁ কৃধির-কর্দমন্থ,'—মার ইচ্ছা হয় ত তাও কর্ব।"

শিষ্যের সহিত স্বামিজীর উপরোক্ত কথাগুলি ওপ্জার
তিন চার মাদ পূর্বে হয়। পরে ঐ দয়দ্ধে আর কোন কথাই
মঠের কাহারও সহিত কহেন নাই। পরস্ত ঠাহার ঐ দময়ের
চালচলন দেথিয়া শিষ্যের মনে হইত যে, তিনি ঐ দয়দ্ধে আর
কিছুই ভাবেন নাই। পূজার ১০৷১২ দিন পূর্বে পর্যান্তও মঠে যে
প্রতিমা আন্যান করিয়া এ বৎসর পূজা হইবে, একথার কোন
আলোচনা বা পূজা দয়দ্ধে কোন আয়োজন শিয় মঠে দেখিতে
পায় নাই। স্বামিজীর জনৈক গুরুলাতা ইতিমধ্যে একদিন স্বপ্রে
দেখেন যে মা দশভুজা গলার উপর দিয়া দক্ষিণেশ্বর দিক্
হইতে মঠের দিকে আসিতেছেন! পরদিন প্রাতে স্বামিজী মঠের
সকলের নিকট পূজা করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে, তিনিও তাঁহার

নিকট স্বীয় স্বপ্রবৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। স্বামিজীও তাহাতে আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "বেদ্ধপে হোক, এবারে মঠে প্জোকর্তেই হবে।" তথন পূজা করা স্থির হইল এবং ঐ দিনই একথানা নৌকা ভাড়া করিয়া স্বামিজী, স্বামী প্রেমানন্দ ও ব্রহ্মচারী কঞলাল বাগ্ বাজারে চলিয়া আদিলেন; অভিপ্রায়—বাগবাজারে অবস্থিত শ্রীরামক্ষণ্ণভক্তজননী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট কৃঞ্চলাল ব্রহ্মচারীকে পাঠাইয়া ঐ বিষয়ে তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করা এবং তাঁহারই নামে সঙ্কল্ল করিয়া ঐ পূজা সম্পন্ন হইবে, ইহা জ্ঞাপন করা। কারণ, সর্বব্যার অধিকার নাই।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী স্বীকৃতা হইলেন এবং মঠের পূঞ্চা তাঁহারই নামে "দঙ্কল্লিত" হইবে, স্থির হইল। স্থামিজীও ঐজন্ম বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং ঐ দিনেই কুমারটুলীতে প্রতিমার বায়না দিয়া
মঠে প্রত্যাগমন করিলেন। স্থামিজীর পূজা করিবার কথা দর্বত্রে
প্রচারিত হইল এবং ঠাকুরের গৃহী ভক্তগণ ঐ কথা শুনিয়া
উহার আয়োজনে জানন্দে যোগদান করিলেন।

স্বামী ব্রন্ধানন্দের উপরে প্জোপকরণ সংগ্রহের ভার পড়িল।
কঞ্চলাল ব্রন্ধচারী পূজক হইবেন স্থির হইল। স্বামী রামক্ষণানন্দের পিতৃদেব সাধকাগ্রনী শ্রীষ্ট্রক ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশর
তন্ত্রধারক পদে ব্রতী হইলেন। মঠে আনন্দ ধরে না! যে জমিতে
এখন ঠাকুরের জ্ব্য-মহোৎদব হয়, সেই জমির উত্তর ধারে মগুপ
নিশ্মিত হইল। ষ্ঠার বোধনের ছই এক দিন পূর্ব্বে কৃষ্ণলাল,
নির্ভিয়ানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসী ও ব্রন্ধচারিগণ নৌকা করিয়া মায়ের

প্রতিমা মঠে লইয়া আসিলেন। ঠাকুরখরে নীচের তলায় মায়ের
মৃত্তিথানি আনিয়া রাথিবামাত্র, যেন আকাশ ভান্দিয়া পড়িল—
অবিশ্রাস্ত বারিবর্ধণ হইতে লাগিল। মায়ের প্রতিমা নির্বিদ্রে
মঠে পৌছিয়াছে, এখন জল হইলেও কোন ক্ষক্তি নাই—ভাবিয়া,
স্বামিজী নিশ্চিন্ত হইলেন।

এদিকে স্বামী ব্রহ্মানন্দের যত্নে মঠ দ্রব্যসম্ভাবে পরিপূর্ণপ্জোপকরণেরও কিছুমাত্র ক্রটি নাই—দেখিয়া, স্বামিজী স্বামীব্রহ্মানন্দ প্রভৃতির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মঠের দক্ষিণের
বাগানবাটীখানি—যাহা পূর্ব্বে নীলাম্বরবাবুর ছিল, একমাসের
জ্ব্য ভাড়া করিয়া প্জার পূর্ব্বদিন হইতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে
আনিয়া রাখা হইল। অধিবাসের সান্ধ্যপ্তা স্বামিজীর সমাধিমন্দির এখন যেখানে অবস্থিত তাহার সল্মুখস্থ বিল্বমূলে সম্পন্ন হইল।
তিনি ঐ বিল্ববৃক্ষমূলে বসিয়া পূর্ব্বে একদিন যে গান গাহিয়াছিলেন,
"বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন"
ইত্যাদি, তাহা এতদিনে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইল।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অনুমতি লইয়া ব্রন্ধচারী কৃষ্ণলাল মহারাজ সপ্তমীর দিনে পৃজ্বকের আদনে উপবেশন করিলেন। কৌলাগ্রণী তন্ত্রমন্ত্রকোবিদ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আদেশে স্থরগুরু বৃহস্পতির ভায় তন্ত্রধারকের আদন
গ্রহণ করিলেন। যথাশাস্ত্র মায়ের পূজা নির্ব্বাহিত হইল। কেবল
শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অনভিমত বলিয়া মঠে পশুবলিদান হইল
না। বলির অনুকরে চিনির নৈবেল্প ও স্তুপীকৃত মিষ্টানের রাশি
প্রতিমার উভয়পার্যে শোভা পাইতে লাগিল।

গরীব হংশী কাঙ্গাল দরিদ্রদিগকে দেহধারী ঈশ্বরজ্ঞানে পরি-তোষ করিয়া ভোজন করান এই পূজার প্রধান অঙ্গন্ধপে পরি-গণিত হইয়াছিল। এতয়াতীত বেলুড়, বালি ও উত্তরপাড়ার পরিচিত অপরিচিত অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এবং তাঁহারাও সকলে আনন্দে যোগদান ক্রিয়াছিলেন। তদবধি মঠের প্রতি তাঁহাদের পূর্কবিদ্বেষ বিদ্রিত হইয়া ধারণা জন্মে যে, মঠের সয়াসীরা যথার্থ হিন্দুসয়াসী।

সে যাহাই হউক, মহাসমারোহে দিনত্রয়্ব্যাপী মহোৎসবকল্লোলে মঠ ম্থরিত হইল। নহবতের স্থলনিত তানতরক্ষ্
গঙ্গার পরপারে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঢাক-ঢোলের
ক্ষদ্রতালে কলনাদিনী ভাগীরখী নৃত্য করিতে লাগিল। "দীয়তাং
নীয়তাং ভূজ্যতাম্"—কথা ব্যতীত মঠস্থ সন্মাদিগণের মুখে ঐ
তিন দিন আর কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। যে প্র্রায়
সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী স্বয়ং উপস্থিত, যাহা স্বামিজীর
সক্ষায়ত, দেহধারী দেবসদৃশ মহাপুরুষগণ যাহার কার্য্যসম্পাদক,
সে পূজা যে অচ্ছিদ্র হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি! দিনত্রয়ব্যাপী পূজা নির্বিদ্রে সম্পন্ন হইল। গরীব হুঃখীর ভোজনভৃপ্তিস্চক কলরবে মঠ তিন দিন পরিপূর্ণ হইল।

মহান্তমীর পূর্ব্বরাত্তে স্থামিজীর জব হইয়াছিল। সে জন্ম তিনি পর দিন পূজায় যোগদান করিতে পারেন নাই; কিন্তু সন্ধিক্ষণে উঠিয়া জ্বাবিবদলে মহামায়ার শ্রীচরণে বারত্রয় পূজাঞ্জলি প্রদান করিয়া স্বীয় কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। নবমীর দিন তিনি স্বস্থ হইয়াছিলেন এবং শ্রীরামক্রফদেব নবমীরাত্তে যে সকল গান

গাহিতেন, তাহার হই একটি স্বয়ং গাহিয়াও ছিলেন। মঠে সে রাত্রে আনন্দের তুফান বহিয়াছিল।

নবমীর দিন পূজাশেষে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দারা যজ্ঞ
দক্ষিণান্ত করা হইল। যজ্ঞের ফোঁটা ধারণ এবং সঙ্কলিত পূজা
সমাধা করিয়া স্বামিজীর মৃথমণ্ডল দিব্যভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।
দশমীর দিন সন্ধ্যান্তে মায়ের প্রতিমা গঙ্গাতে বিসর্জন করা
হইল এবং তৎপরদিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও স্বামিজীপ্রমূথ
সন্মাসিগণকে আশীর্কাদ করিয়া বাগবাজারে পূর্কাবাসে
প্রত্যাগমন করিলেন।

তুর্নোৎসবের পর স্বামিজী মঠে এ এলক্ষী ও গ্রামা-পূজাও প্রতিমা আনাইয়া ঐ বৎসর যথাশান্ত নির্বাহিত করেন। ঐ পূজাতেও এ প্রকৃত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশন্ত তন্ত্রধারক এবং কৃষ্ণালাদ মহারাজ পূজক ছিলেন।

খ্যামাপূজান্তে স্বামিজীর জননী মঠে একদিন বলিয়া পাঠান যে, বছপূর্ব্বে স্বামিজীর বাল্যকালে তিনি এক সময়ে "মানত" করিয়াছিলেন যে, একদিন স্বামিজীকে দক্ষে লইয়া কালীঘাটে গিয়া মহামায়ার পূজা দিবেন, উহা পূর্ণ করা নিতান্ত প্রয়োজন। জননীর নির্বারাতিশয়ে স্বামিজী অগ্রহায়ন মাসের শেষভাগে শরীর অস্কুত্ব হইয়া পড়িলেও, একদিন কালীঘাটে গিয়াছিলেন। ঐদিনে কালীঘাটে পূজা দিয়া মঠে ফিরিয়া আসিবার সময়ে শিঘ্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং কি ভাবে তথায় পূজাদি দেন, তাহা শিঘ্যকে বলিতে বলিতে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাহাই এক্ষনে এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল।

ছেলেবেলায় স্বামিজীর একবার বড় অস্তথ করে। তখন ভাঁহার জননী "মানত" করেন যে, পুত্র আরোগ্যলাভ করিলে কালীঘাটে তাহাকে লইয়া যাইয়া মায়ের বিশেষ পূজা দিবেন ও শ্রীমন্দিরে তাহাকে গড়াগড়ি দেওয়াইয়া লইয়া আসিবেন। ঐ "মানতের" কথা এতকাল কাহারও মনে ছিল না। ইদানীং স্বামিজীর শরীর অস্তস্থ হওয়ায়, তাঁহার গর্ভধারিণীর ঐ কথা স্মরণ হয় এবং ठाँशादक के कथा वनिष्ठा कानीषाटि नहेंग्रा यान। कानीषाटि যাইয়া স্বামিজী কালী-গন্ধায় স্থান করিয়া জননীর আদেশে আর্দ্র-वर्ष्य मारम्य मन्तित श्रादम करत्रन धवः मन्तितत्तत्र मर्था मौनीकानी-মাতার পাদপদ্মের সম্মুথে তিনবার গড়াগড়ি দেন। তৎপরে মন্দির হইতে বাহির হইয়া সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। পরে নাটমন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে অনারত চত্বরে বসিয়া নিজেই হোম করেন। অমিত-বলবান তেজস্বী সন্ন্যাসীর সেই যজ্ঞসম্পাদন দর্শন করিতে মায়ের মন্দিরে সেদিন থুব ভিড় হইয়াছিল। শিয়্যের বন্ধু, কালীঘাটনিবাসী গ্রীযুক্ত গিরীক্রনাথ মুথোপাধ্যায় যিনি শিষ্যের সঙ্গে বহুবার স্থামিজীর নিকট যাতায়াত করিয়াছিলেন. थे यक सप्तः पर्नन कतियाहित्यन। ज्वनस अधिकृत्ध भूनःभूनः মৃতাহুতি প্রদান করিয়া সে দিন স্বামিন্দ্রী দিতীয় ব্রন্ধার স্থায় প্রতীয়মান হইয়াছিলেন বলিয়া গিরীক্রবাব্ ঐ ঘটনা আজও বর্ণন করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, ঘটনাটি শিশুকে পূর্ব্বোক্তভাবে ভনাইয়া স্বামিক্সী পরিশেষে বলিলেন, "কালীঘাটে এখনও কেমন উদার ভাব দেধ্ লুম; আমাকে বিলাত-প্রত্যাগত 'বিবেকানন্দ' বলে জেনেও মন্দিরাধ্যক্ষগণ মন্দিরে প্রবেশ কর্তে কোন বাধাই

দেন নি, বরং পরম সমাদরে মন্দির মধ্যে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছা পূজো কর্তে সাহায্য করেছিলেন।"

এইরূপে জীবনের শেষভাগেও স্বামিজী হিন্দুর অনুর্চেয় পূজা-পদ্ধতির প্রতি আন্তরিক ও বাহ্ন বহু সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যাহারা তাঁহাকে কেবলমাত্র বেদান্তবাদী বা ব্রন্ধজ্ঞানী বলিয়া নির্দেশ করেন, এই পূজামুষ্ঠান প্রভৃতি তাঁহাদিগের বিশেষরূপে ভাবিবার বিষয়। "আমি শাস্ত্রমর্য্যাদা নষ্ট করিতে আদি নাই—পূর্ণ করিতেই আসিয়াছি"—"I have come to fulfil and not to destroy"—উক্তিটির সফলতা স্বামিন্ধী ঐরপে নিজ জীবনে বছধা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। বেদান্তকেশরী শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদান্ত নির্যোষে ভূলোক কম্পিত করিয়াও যেমন হিন্দুর দেব দেবীর প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিতে ক্রটি করেন নাই—ভক্তি প্রণোদিত হইয়া নানা গুব স্তুতি রচনা করিয়াছিলেন, স্বামিজীও তদ্রুপ সতা ও কর্ত্তব্য বুঝিয়াই পূর্ব্বোক্ত অমুষ্ঠানসকলের দারা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বহু সন্মান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। রূপে, গুণে, বিস্থায়, বাগ্মিতায়, শাস্ত্রব্যাখ্যায়, লোক-কল্যাণ-কামনায়, সাধনায় ও ব্লিতেন্দ্রিয়তায় স্বামিজীর তুল্য দর্বজ্ঞ দর্বদর্শী মহাপুরুষ বর্ত্তমান শতান্দীতে আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। ভারতের ভবিশ্বৎ বংশাবলী ইহা ক্রমে বুঝিতে পারিবে। তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া আমরা ধন্ত ও ম্থ হইয়াছি বলিয়াই, এই শঙ্করোপম মহাপুক্ষকে ব্ঝিবার ও তদাদর্শে জীবন গঠন করিবার জন্ম জাতিনির্বিশেষে ভারতের যাবতীর নরনারীকে আহ্বান করিতেছি। জ্ঞানে শঙ্কর, সহ্বদয়তায় বুদ্ধ, ভক্তিতে নারদ, ব্রহ্মজ্ঞতায় শুকদেব, তর্কে বুহস্পতি, রূপে

## সপ্তদশ বল্লী

কামদেব, সাহদে অর্জুন এবং শাস্ত্রজ্ঞানে ব্যাসতুল্য স্থামিজীর সম্পূর্ণতা বৃষিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সর্বতোমুখী প্রতিভা-সম্পন্ন শ্রীস্থামিজীর জীবনই যে বর্ত্তমান যুগে আদর্শরূপে একমাত্র অবলম্বনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই মহাসমন্বর্গাচার্য্যের সর্ব্বমতসমঞ্জ্ঞসা ব্রহ্মবিস্থার তমোনাশী কিরণজ্ঞালে স্পাগরা ধরা আলোকিত হইয়াছে। হে ব্রাতঃ, প্র্বাকাশে এই তর্জণারুণচ্ছটা দর্শন করিয়া জাগরিত হও, নবজীবনের প্রাণম্পন্দন অমুভব কর।

# অপ্তাদশ বল্লী

স্থান-বেলুড় মঠ

वर्ष-১२०२

#### বিষয়

ঠাকুরের জন্মোৎদব ভবিশ্বতে কি ভাবে হইলে ভাল হয়—শিশ্বকে আশী-ব্যাদ, 'যখন এখানে এসেছিদ্, তথন নিশ্চর জ্ঞানলাভ হবে'—শুক্র শিশ্বকে কতকটা সাহাত্য করিতে পারেন—অবতার পুরুষেরা এক দণ্ডে জীবের সমস্ত বন্ধন ঘুচাইয়া দিতে সক্ষম—কুপা—শরীর-রক্ষার পরে ঠাকুরকে দেখা—পণ্ডহারী বাবা ও স্থামিন্তী-সংবাদ।

আজ ঠাকুরের ( শ্রীরামক্বঞ্চ দেবের ) মহামহোৎসব—যে উৎসব স্থামিজী ( স্বামী বিবেকানল )শেষ দেখিয়া গিয়াছেন। এই উৎসবের পরের আষাঢ় মাসের ২০শে তারিথে রাত্রি ৯টা আন্দান্ত, তিনি স্বরূপ সম্বরণ করিয়াছিলেন। উৎসবের কিছু পূর্ব্ব হইতে স্থামিজীর শরীর অস্তুস্থ। উপর হইতে নামেন না, চলিতে পারেন না, পা ফুলিয়াছে। ডাক্তারেরা বেনী কথাবান্তা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন।

শিষ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশে সংস্কৃত ভাষার একটি স্তব রচনা করিয়া উহা ছাপাইয়া আনিয়াছে। আসিয়াই, স্বামি-পাদ-পদ্ম দর্শন করিতে উপরে গিয়াছে। স্বামিজী মেজেতে অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় বসিয়াছিলেন। শিষ্য আসিয়াই, স্বামিজীর শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ও মস্তকে স্পর্শ করিল এবং আস্তে আস্তে পায়ে হাত ব্লাইয়া দিতে লাগিল। স্বামিজী শিষ্য-রচিত স্তবটি পড়িতে আরম্ভ করিবার পূর্বে তাহাকে বলিলেন, "থুব আন্তে আন্তে পায়ে হাত বুলিয়ে দে, পা ভারী টাটয়েছে।" শিশ্য তদক্রপ করিতে লাগিল।

স্তব-পাঠান্তে স্বামিজী হাষ্টচিত্তে বলিলেন, "বেশ হয়েছে।"

হার! শিশু সে সময় জ্বানে না যে, তার রচনার প্রশংসা স্থামিজী আর এ শরীরে করিবেন না।

স্বামিজীর শারীরিক অসুস্থাবস্থা এতদ্র বাড়িয়াছে দেখিয়া,
শিয়ের মৃথ মান হইল এবং বৃক ফাটিয়া কান্না আদিতে লাগিল।

স্বামিজী শিশ্যের মনের ভাব বৃথিতে পারিয়া বলিলেন, "কি ভাবছিদ্? শরীরটা জন্মছে, আবার মরে যাবে। তোদের ভেতরে আমার ভাবগুলির কিছু কিছুও যদি ঢুকুতে (প্রবিষ্ট করাতে) পেরে থাকি, তা হলেই জান্ব দেহটা ধরা দার্থক হয়েছে।"

শিষ্য। আমরা কি আপনার দয়ার উপযুক্ত আধার? নিজগুণে
দয়া করিয়া যাহা করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই আপনাকে
সোভাগ্যবান মনে হয়।

স্বামিজী। দর্মদা মনে রাখিদ, ত্যাগই হচ্ছে—মূল মন্ত্র। এ

মন্ত্রে দীক্ষিত না হলে, ব্রন্ধাদিরও মৃক্তির উপায় নেই।

শিশু। মহাশয়, আপনার শ্রীম্থ হইতে ঐ কথা নিত্য শুনিয়া

এত দিনেও উহা ধারণা হইল না, সংসারাসজি গেল

না, ইহা কি কম পরিতাপের কথা! আশ্রিত দীন

সন্তানকে আশীর্কাদ করুন, যাহাতে শীঘ্র উহা প্রাণে
প্রাণে ধারণা হয়।

স্বামিজী। ত্যাগ নিশ্চয় আদ্বে, তবে কি জানিদ্ ?—"কালেনাঅনি

## স্থামি-শিশ্য-সংবাদ

বিন্দতি"—সময় না এলে হয় না। কতকগুলি প্রাগ্-জন্ম-সংস্কার কেটে গেলেই, ত্যাগ ফুটে বেরোবে।

কথাগুলি শুনিরা শিশ্য অতি কাতরভাবে স্বামিজীর পাদপদ্ম ধারণ করিয়া বলিতে লাগিল, ''মহাশর, এ দীন দাসকে জন্ম জন্মে পাদপদ্মে আশ্রয় দেন—ইহাই একান্ত প্রার্থনা। আপনার সঙ্গে থাকিলে, ব্রক্ষজান লাভেও আমার ইচ্ছা হয় না।''

স্বামিজী উত্তরে কিছুই না বলিয়া, অগ্রমনন্ধ হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। শিয়ের মনে হইল, তিনি যেন দ্র-দৃষ্টি-চক্রবালে তাঁহার ভাবী জীবনের ছবি দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "লোকের গুলতোন্ (উৎসবের লোক-সমাগম) দেখে কি আর হবে? আজ আমার কাছে থাক্। আর, নিরঞ্জনকে ডেকে দোরে বলিয়ে দে—কেউ যেন আমার কাছে এসে বিরক্তনা করে।" শিশ্র দৌভিয়া গিয়া স্বামী নিরপ্রনানন্দকে স্বামিজীর আদেশ জানাইল। স্বামী নিরপ্রনানন্দও সকল কার্য্য উপেক্ষা করিয়া, মাথায় পাগ্ড়ি বাঁধিয়া ও হাতে লাঠি লইয়া, স্বামিজীর ঘরের দরজ্বার সম্বুথে আসিয়া বসিলেন।

অনস্তর ঘরের দার রুদ্ধ করিয়া শিশু পুনরায় স্থামিজীর কাছে আদিল। মনের সাথে আজ স্থামিজীর সেবা করিতে পারিবে ভাবিয়া তাহার মন আজ আনন্দে উৎফুল! স্থামিজীর পদসেবা করিতে করিতে দে বালকের স্থায় যত মনের কথা স্থামিজীকে থুলিয়া বলিতে লাগিল, স্থামিজীও হাস্তম্থে তৎকৃত প্রশাদির উত্তর ধীরে ধীরে দিতে লাগিলেন। এইরূপে সেদিন কাটিতে লাগিল।

স্থামিজী। আমার মনে হয়, এরপ ভাবে এখন আর ঠাকুরের উৎসব না হয়ে অগুভাবে হয় ত বেশ হয়। একদিন নয়, চার পাঁচ দিন ধরে উৎসব হবে। ১ম দিন—হয়ত শাস্ত্রাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা হল। ২য় দিন—হয়ত বেদবেদান্তাদির বিচার ও মীমাংসা হল। ৩য় দিন—হয়ত Question Class (প্রশ্নোত্তর) হল। তার পর দিন—চাই কি Lecture (বক্তৃতা) হল। শেষ দিনে এখন যেমন মহোৎসব হয় তেমনি হল। ছর্গাপূজা যেমন চার দিন ধরে হয়—তেম্নি। ঐরপে উৎসব কর্লে শেষ দিন ছাড়া অপর কয়দিন অবশু ঠাকুরের ভক্তমগুলী ভিয় আর কেউ বোধ হয় বড় একটা আস্তে পার্বে না। তা নাই বা এল। বহু লোকের গুল্তোন হলেই যে ঠাকুরের মত খ্ব প্রচার হল, তা ত নয়।

শিশ্য। মহাশয়, আপনার উহা স্থলর কল্পনা; আগামী বারে
তাহাই করা যাইবে। আপনার ইচ্ছা হইলে সব হইবে।
শ্বামিজ্পী। আর বাবা, ওসব কর্তে মন যায় না। এখন থেকে
তোরা ওসব করিস্।

শিষ্য। মহাশয়, এবার অনেক দল কীর্ত্তন আসিয়াছে।

ক্র কথা শুনিরা স্বামিজী উহা দেখিবার জন্ম বরের দক্ষিণদিকের মধ্যের জানালার রেলিং ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং
দমাগত অগণ্য ভক্ত-মগুলীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। অল্লক্ষণ
দেখিয়াই আবার বসিলেন। দাঁড়াইয়া কট হইয়াছে ব্রিয়া শিশ্য
ভাঁহার মন্তকে আন্তে আন্তে ব্যক্তন করিতে লাগিল।

স্বামিজী। তোরা হচ্ছিদ্ ঠাকুরের লীলার Actors (অভিনেতা)।

এর পরে—আমাদের কথা ত ছেড়েই দে—তোদেরও
লোকে নাম কর্বে। এই যে সব স্তব লিথছিদ্, এর
পর লোকে ভক্তি মৃক্তি লাভের জন্ম এই সব স্তব পাঠ
কর্বে। জান্বি, আত্মজান লাভই পরম সাধন।
অবতার-পুরুষরূপী জগদ্ওকর প্রতি ভক্তি হলে ঐ জ্ঞান
কালে আপনিই ফুটে বেরোবে।

শিশ্য অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিল।

শিষা। মহাশয়, আমার ঐ জ্ঞানলাভ হইবে ত?

সামিজী। ঠাকুরের আশীর্জাদে তোর জ্ঞান-ভক্তি হবে। কিন্তু সংসারাশ্রমে তোর বিশেষ কোন স্থুখ হবে না।

শিশ্ব স্বামিজীর ঐ কথার বিষয় হইল এবং স্ত্রীপুত্রের কি দশা হইবে, ভাবিতে লাগিল।

শিশ্য। আপনি যদি দয়া করিয়া মনের বন্ধনগুলা কাটিয়া
দেন তবেই উপায়; নতুবা এ দাসের উপায়াস্তর নাই!
আপনি শ্রীমৃথের বানী দিন—যেন এই জ্বনেই মৃক্ত হয়ে
য়াই।

স্থামিজী। ভয় কি ? যথন এখানে এসে পড়েছিদ্, তথন নিশ্চয় হয়ে যাবে।

শিশ্য স্থামিজ্ঞীর পাদপত্ম ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "এবার আমায় উদ্ধার করিতে হইবেই হইবে।"

স্বামিজ্ঞী। কে কার উদ্ধার কর্তে পারে বল্ ? গুরু কেবল কতকগুলি আবরণ দূর করে দিতে পারে। ঐ আবরণগুলো গেলেই, আত্মা আপনার গৌরবে আপনি জ্যোতি-দ্মান্ হয়ে সূর্য্যের মত প্রকাশ পান।

শিষ্য। তবে শাস্ত্রে রুপার কথা শুন্তে পাই কেন ?

স্বামিঞ্জী। রূপা মানে কি জানিস্ ? যিনি আত্ম-সাক্ষাৎকার করেছেন, তাঁর ভেতরে একটা মহাশক্তি থেলে। তাঁকে centre (কেন্দ্র) করে কিয়দ্দুর পর্যান্ত radius (ব্যাসার্দ্ধ) লয়ে যে একটা circle (বৃত্ত) হয়, সেই circle এর (বৃত্তের) ভেতর যারা এসে পড়ে, তারা ঐ আত্মবিৎ সাধুর ভাবে অন্ধ্রপ্রাণিত হয়, অর্থাৎ ঐ সাধুর ভাবে তারা অভিভূত হয়ে পড়ে। স্কুতরাং সাধনভক্তন না করেও তারা অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক ফলের অধিকারী হয়। একে যদি কুপা বলিস্ত বল।

ি শিষ্য। এ ছাড়া আর কোনরূপ রূপা নাই কি মহাশন্ত্র ?

স্বামিজী। তাও আছে। যথন অবতার আসেন, তথন তাঁর

সঙ্গে সঙ্গে মৃজ, মৃমৃক্ষ্-পুরুষেরা সব তাঁর লীলার

সহায়তা কর্তে শরীর ধারণ করে আসেন। কোটি

জন্মের অন্ধকার কেটে এক জন্মে মৃক্ত করে দেওয়া কেবল

মাত্র অবতারেরাই পারেন। এরই মানে রুপা। বুঝ লি ?

শিষ্য। আজ্রে হাঁ। কিন্তু যাহারা তাঁহার দর্শন পাইল না, তাহাদের উপায় কি?

স্বামিন্দ্রী। তাদের উপায় হচ্ছে—তাঁকে ডাকা। ডেকে ডেকে অনেকে তাঁর দেখা পায়—ঠিক এমনি আমাদের মত শরীর দেখতে পায় ও তাঁর ক্নপা পায়।

শিয়। মহাশন, ঠাকুরের শরীর যাইবার পর আপনি তাঁহার দর্শন পাইরাছেন কি ?

স্বামিজী। ঠাকুরের শরীর যাবার পর, আমি কিছুদিন গান্ধীপুরে পওহারী বাবার দঙ্গ করি। পওহারী বাবার আশ্রমের অনতিদূরে একটা বাগানে ঐ সময় আমি থাকতুম। লোকে সেটাকে ভূতের বাগান বল্ত। কিন্তু আমার তাতে ভয় হত না; জানিদ্ ত আমি ব্রন্ধনৈতা, ভূত-ফুতের ভয় বড় রাখিনি। ঐ বাগানে অনেক নেবু-গাছ, বিস্তর ফলত। আমার তথন অত্যন্ত পেটের অস্থুখ, আবার তার ওপর সেথানে রুটী ভিন্ন অগ্র কিছু ভিক্ষা মিল্ত না। কাজেই হজমের জন্ত থুব নেবু খেতুম। পওহারী বাবার কাছে যাতায়াত করে, তাঁকে থুব ভাল লাগল। তিনিও আমায় থুব ভালবাদ্তে नांशलन। এक दिन मरन इन, बीतां मकुक प्रत्यंत्र कार्ष्ट এত কাল থেকেও এই রুগ্ন শরীরটাকে দৃঢ় কর্বার কোন উপায়ই ত পাই নি। পওহারী বাবা শুনেছি, হঠযোগ জানেন। এঁর কাছে হঠযোগের ক্রিয়া জেনে নিয়ে, শরীরটাকে দৃঢ় করে নেবার জ্বন্ত এথন কিছুদিন সাধন কর্ব। জানিশ্ত, আমার বাঙ্গালের মত রোক্। যা मत्न कत्र्व তा कत्र्वरे। त्य मिन मीका त्नत्वा मत्न করেছি, তার আগের রাত্রে একটা খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে ভাব্ছি, এমন সময় দেখি, ঠাকুর আ্মার দক্ষিণ পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে আছেন, যেন বিশেষ হৃঃথিত হয়েছেন। তাঁর কাছে মাথা বিকিয়েছি, আবার অপর একজনকে গুরু কর্ব—এই কথা মনে হওয়ায়, লজ্জিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম। এইরূপে বোধ হয় ২া৩ ঘণ্টা গত হল; তথ<mark>ন</mark> কিন্তু আমার মৃথ থেকে কোন কথা বেরোল না। তারপর হঠাৎ তিনি অন্তর্জান হলেন। ঠাকুরকে দেথে মন একরকম হয়ে গেল, কাজেই সে দিনের মত দীক্ষা নেবার সক্ষম স্থিতি রাধ্তে হল। তুই এক দিন বালে, সাবার পওহারী বাবার নিকট মন্ত্র নেবার সঙ্কর উঠল। সে দিন রাত্রেও আবার ঠাকুরের আবিভাব হল—ঠিক আগেকার দিনের মত। এইরূপ উপর্যুপরি একুশদিন ঠাকুরের দর্শন পাবার পর, দীক্ষা নেবার সঙ্কল্ল একেবারে ত্যাগ কর্লুম। মনে হল, যথনই মন্ত্র নেব মনে কর্ছি, তথনই যথন এইরূপ দর্শন হচ্ছে, তথন মন্ত্র নিলে অনিষ্ট देव हेष्ठे इस्त ना ।

শিষ্য। মহাশয়, ঠাকুরের শরীর-রক্ষার পর কথনও তাঁহার সঙ্গে আপনার কোন কথা হইয়াছিল কি?

স্বামিজী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন। খানিক বাদে শিশুকে বলিলেন, "ঠাকুরের যারা দর্শন পেয়েছে, তারা ধন্ত! 'কুলং পবিত্রং জননী ক্বতার্থা'। তোরাও তাঁর দর্শন পাবি। যখন এখানে এসে পড়েছিদ্, তথন তোরা এখানকার লোক। 'রামকুষ্ণ' নাম ধরে কে যে এসেছিল কেউ চিন্লে না। এই যে তাঁর অন্তর্ক, সাক্ষোপাক্ষ—এরাও তাঁর

# স্বামি-শিশ্ত-সংবাদ

ঠাওর পারনি। কেই কেই কিছু কিছু পেরেছে মাত্র। পরে সকলে ব্রবে। এই যে রাখাল টাখাল, যারা তাঁর সঙ্গে এসেছে— এদেরও ভূল হয়ে যায়। অন্তের কথা আর কি বল্ব ?"

এইরূপ কথা হইতেছে এমন সময় স্বামী নিরঞ্জনানন্দ দ্বারে আঘাত করায় শিশু উঠিয়া নিরঞ্জনানন্দ স্বামিপাদকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে এসেছে?" স্বামী নিরঞ্জনানন্দ বলিলেন, "ভগ্নী নিবেদিতা ও অপর ছ চারজন ইংরেজ মহিলা।" শিশু স্বামিজীকে ঐ কথা বলায়, স্বামিজী বলিলেন, "ঐ আল্খাল্লাটা দে ত।" শিশু উহা তাঁহাকে আনিয়া দিলে তিনি সর্বাঙ্গা সভ্য ভব্য হইয়া বসিলেন ও শিশু দ্বার খুলিয়া দিল। ভগ্নী নিবেদিতা ও অপর ইংরেজ মহিলারা প্রবেশ করিয়া মেজেতেই বসিলেন এবং স্বামিজীর শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া সামান্ত কথাবার্ত্তার পরেই চলিয়া গেলেন। স্বামিজী শিশুকে বলিলেন, "দেখ্ছিস্, এরা কেমন সভ্য? বাঙ্গালী হলে, আমার অমুখ দেখেও অস্ততঃ আধ ঘণ্টা বকাত।" শিশ্য আবার দরজা বন্ধ করিয়া স্বামিজীকে তামাক সাজিয়া দিল।

বেলা প্রায় ২॥০টা। লোকের মহা ভিড় হইয়াছে। মঠের জমিতে তিল-পরিমাণ স্থান নাই। কত কীর্ত্তন, কত প্রসাদ-বিতরণ হইতেছে—তাহার সীমা নাই! স্বামিজী শিষ্যের মন ব্রিয়া বলিলেন, "একবার নয় দেখে আয়—খুব শীগগীর আদ্বি কিস্তা।" শিষ্যপ্ত আনন্দে বাহির হইয়া উৎসব দেখিতে গেল। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ দ্বারে পূর্ববিৎ বিসিয়া রহিলেন।

দশ মিনিট আন্দাব্ধ বাদে শিশু ফিরিয়া আসিয়া স্বামিজীকে উৎসবের ভিড়ের কথা বলিতে লাগিল। স্বামিজী। কত লোক হবে? শিশু। পঞ্চাশ হাজার।

শিষ্যের কথা শুনিয়া স্বামিজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সেই জনসভ্য দৈথিয়া বলিলেন, "বড় জোর ৩০ হাজার।"

উৎসবের ভিড় ক্রমে কমিয়া আসিল। বেলা ৪॥॰ টার সময় স্থামিজীর ঘরের দরজা জানালা সব খুলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু তাঁহার শরীর অস্ত্রু থাকায় কাহাকেও তাঁহার নিকটে যাইতে দেওয়া হইল না।

# উনবিংশ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

वर्त-->>०२

বিষয়

স্বামিজী শেষ জীবনে কি ভাবে মঠে থাকিতেন—তাঁহার দরিজনারায়ণ-দেবা—দেশের গরীব ছঃধীর প্রতি তাঁহার গুলন্ত সহামুভূতি।

পূর্ববদ্ধ হইতে প্রত্যাগমনের পর স্বামিজী মঠেই অবস্থান করিতেন এবং মঠের গৃহস্থালী কার্য্যের তত্ত্বাবধান ও কথন কথন কোন কোন কর্ম স্বহন্তে সম্পন্ন করিয়া অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। কথন নিজ্ঞ হস্তে মঠের জ্বমি কোপাইতেন, কথন গাছপালা ফল-ফুলের বীজ রোপণ করিতেন, আবার কথন বা চাকর-বাকরের ব্যারাম হওয়ায়, ঘর ছারে ঝাঁট পড়ে নাই দেখিয়া নিজ্ঞ হস্তে ঝাঁটা ধরিয়া ঐ সকল পরিকার করিতেন। যদি কেহ তাহা দেখিয়া, 'আপনি কেন!'—বলিতেন, তাহা হইলে তত্ত্ত্বরে বলিতেন, "তা হলই বা—অপরিকার থাক্লে মঠের সকলের যে অস্থ্য করবে!" ঐ কালে তিনি মঠে কতকগুলি গাভী, হাঁস, কুকুর ও ছাগল পুয়িয়াছিলেন। বড় একটা মাদী ছাগলকে "হংসী" বলিয়া ডাকিতেন ও তারই হুধে প্রাতে চা ধাইতেন। ছোট একটি ছাগলছানাকে "মট্রুক" বলিয়া ডাকিতেন ও আদর করিয়া তাহার গলায় ঘুয়ুর পরাইয়া দিয়াছিলেন। ছাগলছানাটা আদর

পাইরা স্বামিজীর পায়ে পায়ে বেড়াইত এবং স্বামিজী তাহার সঙ্গে পাঁচ বছরের বালকের স্থায় দৌড়াদৌড়ি করিয়া থেলা করিতেন। মঠ দর্শনে নবাগত ব্যক্তিরা তাঁহার পরিচয় পাইয়া ও তাঁহাকে ঐরপ চেটায় ব্যাপৃত দেখিয়া অবাক্ হইয়া বলিত, "ইনিই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ!" কিছুদিন পরে "মট্রু" মরিয়া যাওয়ায়, স্বামিজী বিষয়চিত্তে শিশ্যকে বলিয়াছিলেন,—"প্রাথ, আমি যেটাকেই একটু আদর কর্তে যাই, সেটাই মরে যায়।"

মঠের জমির জঙ্গল সাফ্ করিতে ও মাটি কাটিতে প্রতি বর্ষেই কতকগুলি ব্রী-পুরুষ সাঁওতাল আসিত। স্বামিঞ্জী তাহাদের লইয়া কত রঙ্গ করিতেন এবং তাহাদের স্থা-তৃংথের কথা শুনিতে কত তালবাসিতেন। একদিন কলিকাতা হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট তদ্রলোক মঠে স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। স্বামিজী তামাক খাইতে খাইতে সেদিন সাঁওতালদের সঙ্গে এমন গল্প জুড়িয়াছেন যে, স্বামী স্প্রবোধানন্দ আসিয়া তাঁহাকে ঐ সকল ব্যাক্তির আগমন-সংবাদ দিলে, তিনি বলিলেন, "আমি এখন দেখা করতে পার্ব না, এদের নিয়ে বেশ আছি।" বাস্তবিকই সেদিন স্বামিঞ্জী ঐ সকল দীন তৃঃখী সাঁওতালদের ছাড়িয়া আগস্তুক ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন না।

দাঁওতালদের মধ্যে একজনের নাম ছিল 'কেষ্টা'। স্থামিজী কেষ্টাকে বড় ভালবাসিতেন। কথা কহিতে আসিলে কেষ্টা কথন কথন স্থামিজীকে বলিত, 'ওরে স্বামী বাপ্—তুই আমাদের কাজের বেলা এথান্কে আসিদ্ না—তোর সঙ্গে

কথা বল্লে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়; আর বুড়ো বাবা এদে বকে।" কথা শুনিরা, স্বামিজীর চোথ ছল্ ছল্ করিত এবং বলিতেন, "না না, বুড়ো বাবা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) বক্বে না; তুই তোদের দেশের ছটো কথা বল"—বলিয়া, তাহাদের সাংসারিক স্থ-ছঃথের কথা পাড়িতেন।

একদিন স্বামিজী কেষ্টাকে বলিলেন. "ওরে, তোরা আমাদের এখানে থাবি ?" কেষ্টা বলিল, "ভামরা বে ভোদের ছোঁয়া এখন আর খাই না, এখন যে বিয়ে হয়েছে, তোদের ছোঁয়া কুন খেলে জাত যাবেরে বাপ।" স্বামিজী বলিলেন, "মুন কেন খাবি? নুন না দিয়ে তরকারী রেঁধে দেবে। তা হলে ত খাবি ?" কেষ্টা ঐ কথায় স্বীকৃত হইল। অনন্তর স্বামিজীর আদেশে মঠে रमहे मकन मं so नात्र बग्न नृहि, তরकाরी, रमगहे, मुखा, निध ইত্যাদি যোগাড় করা হইল এবং তিনি তাহাদের বদাইয়া থাওয়াইতে লাগিলেন। থাইতে খাইতে কেষ্টা বলিল, 'হাঁরে স্বামী বাপ্—তোরা এমন জিনিষ্টা কোথায় পেলি—হামরা এমনটা কথনো খাইনি।' স্বামিন্ধী তাহাদের পরিতোষ করিয়া পাওয়াইয়া বলিলেন, "তোরা যে নারায়ণ—আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হল।" স্বামিজী যে দরিদ্র-নারায়ণদেবার কথা বলিতেন, তাহা তিনি নিজে এইরূপে অনুষ্ঠান করিয়া দেধাইয়া গিয়াছেন।

আহারান্তে সাঁওতালরা বিশ্রাম করিতে গেলে স্থামিজী শিশুকে বলিলেন, "এদের দেথলুম্, যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ—এমন সরলচিত্ত—এমন অকপট অক্তত্তিম ভালবাসা, এমন আর দেখিনি।" অনন্তর মঠের সন্ন্যাসিবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'দেথ, এরা কেমন সরল! এদের কিছু হুঃথ দূর কর্তে পার্বি? নতুবা গেরুরা পরে আর কি হল? 'পরহিতার' সর্বস্থ অর্পণ— এরই নাম বথার্থ সন্ন্যাস। এদের ভাল জিনিষ কথন কিছু ভোগ হয়নি। ইচ্ছা হয়—মঠ ফঠ সব বিক্রি করে দিই, এই সব গরীব হুঃখী দরিদ্র-নারায়ণদের বিলিন্নে দিই, আমরা ত গাছতলা সার করেইছি। আহা! দেশের লোক থেতে পর্তে পাছেন— আমরা কোন্প্রাণে মুথে অন্ন তুল্ছি? ওদেশে বর্ধন গিনেছিল্ম— মাকে কত বন্নুম, 'মা! এথানে লোক ফুলের বিদ্যানায় শুছে, চর্ব্ব্য চুয়া খাছে, কি না ভোগ কর্ছে!—আর আমাদের দেশের লোকগুলো না থেতে পেয়ে মরে যাছে—মা! তাদের কোন উপায় হবে না'? ওদেশে ধর্ম প্রচার কর্তে যাওয়ার আমার এই আর একটা উদ্দেশ্য ছিল যে এদেশের লোকের জন্ম যদি অন্নশংস্থান করতে পারি।

"দেশের লোকে হবেলা হুমুঠো খেতে পান্ন না দেখে এক এক সমন্ব মনে হন্ন—ফেলে দিই তোর শাঁথ বাজান, ঘন্টা নাড়া—ফেলে দিই তোর লেথা পড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা—সকলে মিলে গাঁরে গাঁরে ঘুরে চরিত্র ও সাধনা-বলে বড়লোকদের ব্রিয়ে কড়ি পাতি যোগাড় করে নিম্নে আসি ও দরিদ্র-নারায়ণদের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দিই!

"আহা, দেশে গরীব ত্রংথীর জন্ম কেউ ভাবেনা রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড—যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে—যে মেথর মুদ্দেরাস্ একদিন কাজ বন্ধ ক্র্লে সহরে হাহাকার রব ওঠে—

হায় ৷ তাদের সহাত্মভৃতি করে, তাদের স্থথে চুঃথে সান্তনা দেয় দেশে এমন কেউ নাইরে ! এই দেখ না—হিন্দের সহামুভতি না পেয়ে—মাদ্রাজ অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়া ক্রন্চিয়ান হয়ে যাচ্ছে। মনে করিদ্নি কেবল পেটের দায়ে ক্ল-চিয়ান হয়। আমাদের সহান্তভূতি পায় না বলে। আমরা দিনরাত কেবল जारमत वन्हि—'ड्रॅम्टन' 'ड्रॅम्टन'। तमरम कि आत महा धर्मा আছেরে বাপ! কেবল ছুঁৎমার্গীর দল! অমন আচারের মুথে মারু বাঁটা—মার লাথি! ইচ্ছা হয়—তোর ছুঁৎমার্গের গণ্ডি ভেঙ্গে ফেলে এখনি যাই—'কে কোথায় পতিত কালাল দীন দরিত্র আছিন'-বলে, তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরানাউঠ্লে মা জাগ্বেন না। আমরা এদের অন্নবস্ত্রের স্থবিধা यদি না কর্তে পার্লুম, তবে আর কি হল ? হায়। এরা হনিয়াদারী কিছু জানে না, তাই দিনরাত খেটেও व्यमन-वम्रत्नत्र मःश्राम कत्र् भात्रह् ना । तम, मकत्न भिर्म अरम् চোধ খুলে দে—আমি দিব্য চোধে দেব ছি, এদের ও আমার ভিতর একই ব্রদ্ধ—একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতমা মাত্র। সর্বাঙ্গে, রক্তদঞ্চার না হলে, কোনও দেশ কোনও কালে কোথার উঠেছে, দেখেছিন ? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্ত অঙ্গ সবল থাক্লেও, ঐ দেহ নিয়ে কোন বড় কাব্র আর হবে না—ইহা নিশ্চিত জান্বি।"

শিন্ত। মহাশন্ত, এদেশের লোকের ভিতর এত বিভিন্ন ধর্ম—বিভিন্ন ভাব—ইহাদের ভিতর সকলের মিল হওয়া যে বড় কঠিন ব্যাপার। স্বামিল্পী। (সক্রোধে) কঠিন বলে কোন কাল্লটাকে মনে করলে হেথায় আর আদিদ নি। ঠাকুরের ইচ্ছায় সব দিক সোজা হয়ে যায়। তোর কার্য্য হচ্ছে—দীন-তুঃখীর সেবা করা, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে—তার ফল কি হবে না হবে, ভেবে তোর দরকার কি? তোর কাজ হচ্ছে, কার্য্য করে যাওয়া-পরে সব আপনি আপনি হয়ে যাবে। আমার কাজের ধারা হচ্ছে— গড়ে তোলা, যা আছে সেটাকে ভাঙ্গা নয়। জগতের ইতিহাস পড়ে ভাঝ্, এক একজন মহাপুরুষ এক একটা সমরে এক একটা দেশে যেন কেন্দ্রস্থরপ হরে দাঁড়িরে-ছিলেন। তাঁদের ভাবে অভিভূত হয়ে শত সহস্র লোক জগতের হিত সাধন করে গেছে। তোরা সব বুদ্ধিমান্ ছেলে—হেথায় এতদিন আস্ছিদ্—িক কর্লি বল্ দিকি ? পরার্থে একটা জন্ম দিতে পার্লিনি ? আবার ব্দুন্মে এসে তথন বেদাস্ত ফেদাস্ত পড়্বি। এবার পরসেবায় দেহটা দিয়ে যা—তবে জান্ব—আমার কাছে আদা সার্থক र्विष्ट ।

কথাগুলি বলিয়া, স্বামিজী এলো থেলো ভাবে বিদয়া তামাক খাইতে থাইতে গভীর চিন্তায় ময় থাকিলেন। কিছুক্ষণ বাদে বলিলেন, "আমি এত তপস্থা করে এই দার ব্ঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন; তা ছাড়া ঈশ্বর ফিশ্বর কিছুই আর নেই। 'জীবে দয়া করে যেই জন—দেই জন সেবিছে ঈশ্বর'।"

বেলা প্রার শেষ হইয়া আসিল। স্থামিজী দোতলায় উঠিলেন
এবং বিছানায় শুইয়া শিশ্বকে বলিলেন, "পা ছটো একটু টিপে দে।"
শিশ্ব অন্থকার কথাবার্ত্তার ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া শ্বয়ং অগ্রসর হইতে
পারিতেছিল না, এখন সাহস পাইয়া প্রফুলমনে শ্বামিজীর পদসেবা
করিতে বসিল। কিছুক্ষণ পরে শ্বামিজী তাহাকে সম্বোধন করিয়া
বলিলেন, "আজ যা বলেছি, সে সব কথা মনে গেঁথে রাখ্বি।
ভূলিস্নি যেন।"

## বিংশ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বৰ্ষ—১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ ( প্রারম্ভ )

বিষয়



বরাহনগর-মঠে প্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ত্রাসী শিক্ষদিগের সাধন ভজন—মঠের প্রথমাবস্থা—স্বামিজীর জীবনের কয়েকটি ছঃথের দিন—সন্ত্রাসের কঠোর শাসন।

আজ শনিবার। শিশ্য সন্ধার প্রাকালে মঠে আদিয়াছে।
মঠে এখন সাধন, ভজন, জপ, তপস্থার খ্ব ঘটা। স্বামিজী
আদেশ করিয়াছেন, কি ব্রন্ধচারী, কি সন্ধানী, সকলকেই অভি
প্রভাষে উঠিয়া ঠাকুরঘরে জপ ধান করিতে হইবে। স্বামিজীর ত
নিদ্রা এক প্রকার নাই বলিলেই চলে, রাত্রি তিনটা হইতে
শ্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বিদিয়া থাকেন। একটা ঘণ্টা কেনা
হইয়াছে—শেষ রাত্রে সকলের ঘুম ভাজাইতে ঐ ঘণ্টা মঠের প্রতি
ঘরের নিকট সজোরে বাজান হয়।

শিয়্য মঠে আসিরা স্বামিজীকে প্রণাম করিবামাত্র তিনি বলিলেন, "ওরে, মঠে এখন কেমন সাধন ভন্ধন হচ্ছে; সকলেই শেষ রাত্রে ও সন্ধ্যাব সময় অনেকক্ষণ ধরে ম্বপ ধ্যান করে। ঐ দেখ, ঘণ্টা আনা হয়েছে;—ঐ দিয়ে সবার ঘুম ভাঙ্গান হয়। সকলকেই অরুণোদয়ের পূর্কে ঘুম থেকে উঠ্তে হয়। ঠাকুর

বলতেন, 'সকাল সন্ধার মন খুব সরভাবাপন্ন থাকে, তথনই একমনে ধ্যান করতে হয়'।

"ঠাকুরের দেহ যাবার পর আমরা বরাহনগরের মঠে কত জপ থান করতুম। তিনটার দময় দব দজাগ হতুম। শোচান্তে কেহ চান্ করে, কেহ না করে, ঠাকুরদরে গিয়ে বদে জপথানে ডুবে বেতুম। তথন আমাদের ভেতর কি বৈরাগ্যের ভাব! ছনিয়াটা আছে কি নেই, তার হঁশই ছিল না। শনী (স্বামী রামক্তফানন্দ) চবিবশ ঘণ্টা ঠাকুরের সেবা নিয়েই থাক্ত, ও বাড়ীর গিলীর মত ছিল। ভিক্ষাশিক্ষা করে ঠাকুরের ভোগ-রাগের ও আমাদের থাওয়ান দাওয়ানর যোগাড় ওই দব কর্ত। এমন দিনও গেছে, যথন দকাল থেকে বেলা ৪।৫টা পর্যান্ত জপথান চলেছে। শনী থাবার নিয়ে অনেকক্ষণ বদে থেকে শেষে কোনক্রপে টেনে হিঁচড়ে আমাদের জপথান থেকে তুলে দিত। আহা! শনীর কি নিষ্ঠাই দেখেছি!"

শিশ্ব। মহাশর, মঠের খরচ তথন কি করিয়া চলিত ?

শ্বামিজী। কি করে চল্বে কিরে? আমরা ত সাধু সন্নাসী
লোক। ভিক্ষাশিক্ষা করে যা আস্ত, তাইতেই সব
চলে যেত। আজ স্থরেশবাব্, বলরামবাব্ নেই; তারা
হজন থাক্লে এই মঠ দেখে কত আনন্দ কর্ত! স্থরেশ
বাব্র নাম শুনেছিদ্ ত? তিনি এই মঠের এক
রকম প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই বরাহনগরের মঠের সব থরচপত্র বহন করতেন। ঐ স্থরেশ মিত্তিরই আমাদের জন্ত
তথন বেশী ভাবত। তার ভক্তিবিশ্বাসের তুলনা হয় না।

শিয়া: মহাশয়, শুনিয়াছি মৃত্যুকালে আপনারা তাঁহার সহিত বড় একটা দেখা করিতে বাইতেন না ?

শ্বামিজী। বেতে দিলে ত যাব ? ছাক্, সে অনেক কথা। তবে এইটে জেনে রাথ্বি, সংসারে তুই বাঁচিস্ কি মরিস্, তাতে তোর আআয় পরিজনদের বড় একটা কিছু আসে বায় না। তুই যদি কিছু বিষয় আশয় রেথে যেতে পারিস্ ত তোর মরবার আগেই দেখ্তে পাবি, তা নিয়ে ছয়ে লাঠালাঠি য়ৢয় হয়েছে। তোর মৃত্যুশ্যায় সাস্থনা দেবার কেহ নেই—য়ী-পুত্র পর্যান্ত নয়। এর

মঠের পূর্ববিস্থা সম্বন্ধে স্থামিজী আবার বলিতে, লাগিলেন,—
"থরচ পত্রের অনটনের জন্ত কথন কথন মঠ তুলে দিতে লাঠালাঠি
কর্তুম্। শনীকে কিন্তু কিছুতেই ঐ বিষয়ে রাজী করাতে
পারতুম্না। শনীকে আমাদের মঠের central figure (কেন্দ্রস্বরূপ) বলে জান্বি। এক একদিন মঠে এমন অভাব হয়েছে
যে, কিছুই নেই। ভিক্ষা করে চাল আনা হল ত তুন নেই।
এক একদিন শুধু মুন ভাত চলছে, তবু কারও জ্রাক্ষেপ নেই; জ্বপধ্যানের প্রবল তোড়ে আমরা তথন সব ভাস্ছি। তেলাকুচোপাতা সেদ্ধ, মুন ভাত, এই মাসাব্ধি চলেছে—আহা, সে সব কি
দিনই গেছে! সে কঠোরতা দেখ্লে ভূত পালিয়ে যেত—
মান্থ্যের কথা কি ? এ কথাটা কিন্তু গ্রুব সতা যে, তোর ভেতরে
যদি বস্তু থাকে ত যত circumstances against- (অবস্থা
প্রতিক্ল) হবে, তত ভেতরের শক্তির উর্মেষ হবে। তবে এখন যে

মঠে থাট বিছানা, থাওয়া দাওয়ার সক্ষ্ বন্দোবস্ত করেছি, তার কারণ, আমরা যতটা দইতে পেরেছি, তত কি আর এখন বারা দর্মাদী হতে আদছে, তারা পার্বে ? আমরা ঠাকুরের জীবন দেখেছি, তাই হৃঃথ কট্ট বড় একটা গ্রাহ্মের ভেতর আন্তুম্না। এখনকার ছেলেরা তত কঠোর করতে পার্বে না। তাই একটু থাক্বার জায়গা ও একমুঠো অল্লের বন্দোবস্ত করা—মোটা ভাত মোটা কাপড় পেলে, ছেলেগুলো দাধন ভজনে মন দেবে ও জীবহিতকল্পে জীবনপাত কর্তে শিথ্বে।"

শিবা। মহাশন্ত, মঠের এ সব খাট বিছানা দেখিয়া বাহিরের লোক কত কি বলে।

স্বামিজী। বল্তে দে না। ঠাট্টা করেও ত এখানকার কথা এক-বার মনে আন্বে? শত্রুভাবে শীগ্ণীর মুক্তি হয়। ঠাকুর বল্তেন, 'লোক না পোক', এ কি বল্লে, ও কি বল্লে; তাই গুনে বৃঝি চল্তে হবে ? ধিঃ ছিঃ!

শিষ্য। মহাশ্য, আপনি কথন বলেন, "সব নারায়ণ, দীন-ছঃখী আমার নারায়ণ"; আবার কথন বলেন, "লোক না পোক", ইহার অর্থ বৃদ্ধিতে পারি না।

স্বামিজী। সকলেই যে নারায়ণ, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই,
কিন্তু সকল নারায়ণে ত criticise (নিন্দা) করে না?
কৈ, দীন-ছঃখীরা এসে মঠের খাট ফাট দেখে ত criticise
(নিন্দা) করে না? সৎকার্য্য করে যাব—যারা criticise
কর্বে, তাদের দিকে দৃক্পাত্ত কর্ব না—এই senseএ
(ভাবে) শোক না পোক" কথা বলা হয়েছে। যার

ঐরপ রোক্ আছে, তার সব হয়ে যায়, তবে কারও কারও বা একট্ দেরীতে, এই যা তদাং। কিন্তু, হবেই হবে। আমাদের ঐরপ রোক্ (জিদ্) ছিল, তাই একট্ আর্যটু যা হয় হয়েছে। নতুবা কি সব হয়েরর দিনই না আমাদের গেছে! এক সময়ে না থেতে পেয়ে রাস্তার ধারে একটা বাড়ীর দাওয়ায় জজ্ঞান হয়ে পড়েছিল্ম, মাথার ওপর দিয়ে এক পস্লা রৃষ্টি হয়ে গেল তবে হঁশ হয়েছিল! অভ্য এক সময়ে সারাদিন না থেয়ে কলিকাতায় একাজ সেকাজ করে বেড়িয়ে রাত্রি ১০।১১ টার সময় মঠে গিয়ে তবে থেতে পেয়েছি— এমন এক দিন নয়!

কথাগুলি বলিয়া, স্বামিজী অন্তমনা হইয়া কিছুক্ষণ বদিয়া রহিলেন। পরে আবার বলিতে লাগিলেন—

"ঠিক্ ঠিক্ সন্নাস কি সহজে হররে? এমন কঠিন আশ্রম আর নেই। একটু বেচালে পা পড়লে ত একবারে পাহাড় থেকে থড়ে পড়ল—হাত পা ভেঙ্গে চ্রমার হরে গেল। একদিন আমি আগ্রা থেকে বৃন্দাবন হেঁটে যাচ্ছি। একটা কাণাকড়িও সম্বল নেই। বৃন্দাবনের প্রায় ক্রোশাধিক দূরে আছি, রাস্তার ধারে একজন লোক বসে তামাক থাচ্ছে, দেখে বড়ই তামাক থেতে ইচ্ছে হল! লোকটাকে বল্লুম, "ওরে ছিলিম্টে দিবি ?" সে যেন জড় সড় হয়ে বল্লে, "মহারাজ, হাম্ ভাঙ্গি (মেথর) হায়।" সংস্কার কিনা? —শুনেই পেছিয়ে এসে, তামাক না থেয়ে পুনরায় পথ চলতে লাগ্লুম। থানিকটা গিয়েই মনে বিচার এল,—তাইত, সন্নাস

নিয়েছি; জ্বাত কুল মান—সব ছেড়েছি, তব্ও লোকটা মেথর বলাতে পেছিরে এলুম! তার ছোঁয়া তামাক থেতে পারলুম না! এই ভেবে প্রাণ অস্থির হয়ে উঠ্ল, তথন প্রান্ন একপো পথ এসেছি। আবার ফিরে গিয়ে সেই মেথরের কাছে এলুম; দেখি তথনও লোকটা সেখানে বসে আছে। গিয়ে তাড়াতাড়ি বল্লুম,—"ওরে বাপ, এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আয়।" তার আপত্তি গ্রাহ্ম কর্লুম না। বল্লুম, ছিলিমে তামাক দিতেই হবে। লোকটা কি করে?—অবশেষে তামাক সেজে দিলে। তথন আনন্দে ধ্মপান করে বলাবনে এলুম। সয়্যাস নিলে জাতি বর্ণের পারে চলে গেছি কি না, পরীক্ষা করে আপনাকে দেখ্তে হয়। ঠিক ঠিক সয়্যাস-ব্রত রক্ষা করা কত কঠিন, কথার ও কাজে একচুল এদিক্ ওদিক্ হবার যোনেই।"

শিশ্য। মহাশয়, আপনি কথন গৃহীর আদর্শ এবং কথন ত্যাগীর আদর্শ আমাদিগের সল্থে ধারণ করেন; উহার কোন্টি আমাদিগের মত লোকের অবলম্বনীয়?

স্বামিজী। সব শুনে যাবি; তার পর যেটা ভাল লাগে, সেটা
ধরে থাক্বি—Bull dog এর ( তাল কুতার ) মত কাম্ড়ে
ধরে পড়ে থাক্বি।

বলিতে বলিতে শিয়া-সহ স্থামিজী নীচে নামিয়া আদিলেন এবং কথন মধ্যে মধ্যে "শিব শিব" বলিতে বলিতে, আবার কথন বা গুন্ গুন্ করিয়া "কথন কি রঙ্গে থাক মা, শ্রামা স্থাতরঙ্গিনী" ইত্যাদি গান করিতে করিতে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

## একবিংশ বল্লী

ছান—বেলুড় মঠ

वर्ध - ১२०२

বিষয়

বেল্ড মঠে ধ্যান-জপামুষ্ঠান—বিভারপণী কুলকুওলিনীর জাগরণে আস্কর্মন —ধ্যানকালে একাগ্র হউবার উপায়—মনের দবিকল্প ও নির্বিকল্প অবস্থা—
কুলকুওলিনীর জাগরণের উপায়—ভাব-সাধনার পথে বিপদ —কীর্জনাদির পরে
অনেকের পাশব-প্রবৃত্তির বৃদ্ধি কেন হয়—কিরূপে ধ্যানারস্ত করিবে –ধ্যানাদির
সহিত নিদ্ধাম কন্মামুষ্ঠানের উপদেশ।

শিঘ্য গত রাত্রে স্বামিজীর ঘরেই ঘুমাইয়াছে। রাত্রি ৪টার
সময় স্বামিজী শিঘ্যকে জাগাইয়া বলিলেন, "যা, ঘণ্টা নিয়ে সব
সাধু ব্রহ্মচারীদের জাগিয়ে তোল্।" শিঘ্য আদেশমত প্রথমতঃ
উপরকার সাধুদের কাছে ঘণ্টা বাজাইল। পরে তাঁহারা সজাগ
ইইয়াছেন দেখিয়া, নীচে যাইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া সব সাধু ব্রহ্মচারীদের তুলিল। সাধুরা তাড়াতাড়ি শৌচাদি সারিয়া, কেহ
বা স্নান করিয়া, কেহ কাপড় ছাড়িয়া, ঠাকুরঘরে জপ ধ্যান করিতে
প্রবেশ করিলেন।

স্বামিজীর নির্দেশমত স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাণের কাছে খুব জোরে জোরে ঘণ্ট! বাজানয় তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বাঙ্গালের জালায় মঠে থাকা দায় হল।" শিশু স্বামিজীকে ঐ কথা বলায়, স্বামিজী খুব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বেশ করেছিদ্।"

অতঃপর স্বামিজীও হাতম্থ ধুইয়া শিশুসহ ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ-প্রমুথ সন্ন্যাদিগণ ঠাকুরঘরে ধ্যানে বদিয়াছেন।
স্বামিজীর জন্ম পৃথক্ আদন রাখা ছিল; তিনি তাহাতে উত্তরাস্থে
উপবেশন করিয়া শিশ্যকে সম্পুথে একথানি আদন দেখাইয়া বলিলেন, "যা, ঐ আদনে বদে ধ্যান কর্।" ধ্যান করিতে বিদিয়া
প্রথমে কেহ মন্ত্রজ্প, কেহ বা অন্তর্যোগমুথে শান্ত হইয়া অবস্থান
করিতে লাগিল। মঠের বায়ুমণ্ডল যেন গুরু হইয়া গেল! এথনও
অরুণোদয় হয় নাই, আকাশে তারা জ্লিতেছে।

স্বামিজী আদনে বসিবার অল্পণ পরেই একেবারে স্থির শান্ত নিম্পন্দ হইয়া স্থমেরবং অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার খাদ অতি ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল। শিশ্য স্তন্তিত হইয়া স্বামিজীর সেই নিবাত-নিদ্ধন্প দীপশিখার ভায় অবস্থান নিনিমেষে দেখিতে লাগিল। যতক্ষণ না স্বামিজী উঠিবেন, ততক্ষণ কাহারও আদন ছাড়িয়া উঠিবার আদেশ নাই। সেজ্ভ কিছুক্ষণ পরে তাহার পায়ে ঝিন্ঝিনি ধরায় উঠিবার ইচ্ছা হইলেও, দে স্থির হইয়া বিদয়া রহিল।

প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে স্বামিজী "শিব শিব" বলিয়া ধ্যানোখিত হইলেন। তাঁহার চক্ষ্ তথন অরুণ-রাগে রঞ্জিত, মুথ গন্তীর, শান্ত, স্থির। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া স্বামিজী নীচে নামিলেন এবং মঠপ্রাঙ্গণে পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে শিশ্বকে বলিলেন, "দেখ্লি—সাধুরা আজকাল কেমন জপ ধ্যান করে? ধ্যান গভীর হলে, কত কি দেখ্তে পাওয়া যায়।

বরাহনগরের মঠে ধ্যান করতে করতে একদিন ঈড়া পিঙ্গলা নাড়ী দেখতে পেরেছিলুম। একটু চেষ্টা কর্লেই দেখতে পাওয়া যায়। তারপর স্বর্মার দর্শন পেলে, যা দেখতে চাইবি তাই দেখতে পাওয়া যায়। দূঢ়া গুরুভক্তি থাক্লে, সাধন, ভল্পন, ধ্যান, জপ সব আপনা আপনি আদে, চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। "গুরুব্রিক্ষা গুরুবিক্তৃঃ গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।"

অনস্তর শিশ্য তামাক সাজিয়া স্বামিজীর কাছে পুনরায় আসিলে তিনি প্মপান করিতে করিতে বলিলেন, "ভিতরে নিতাশুদ্ধন্দ্ধক্ত আত্মারূপ সিঞ্চি (সিংহ) রয়েছেন, ধ্যান-ধারণা করে তাঁর দর্শন পেলেই মারার হনিরা উড়ে যায়। সকলের ভেতরেই তিনি সমভাবে আছেন; যে যত সাধন ভজন করে, তার ভেতর ক্ষেপ্তলিনী শক্তি তত শীঘ্র জেগে ওঠেন। ঐ শক্তি মন্তকে উঠ্লেই দৃষ্টি থুলে যায়—আত্মদর্শন লাভ হয়।"

শিষ্য। মহাশন্ন, শাস্ত্রে ঐ সব কথা পড়িরাছি মাত্র। প্রত্যক্ষ কিছুই ত এখনও হইল না।

শামিজী। 'কালেনাত্মনি বিন্দতি'—সময়ে হতেই হবে। তবে
কারও শীগ্নীর, কারও বা একটু দেরীতে হয়। লেগে
থাক্তে হয়—নাছোড়বালা হয়ে। এর নাম যথার্থ
পুরুষকার। তৈলধারার মত মনটা এক বিষয়ে লাগিয়ে
রাথ্তে হয়। জীবের মন নানা বিয়য়ে বিক্লিপ্ত হয়।
আছে, ধ্যানের সময়ও প্রথম প্রথম মন বিক্লিপ্ত হয়।
মনে যা ইছে উঠুক না কেন, কি কি ভাব উঠছে, সে
ত্তুলি তথন স্থির হয়ে বসে দেখ্তে হয়। ঐরপে দেখ্তে

দেখতেই মন স্থির হয়ে যায়, আর মনে নানা চিন্তাতরঙ্গ থাকে না। ঐ তরঙ্গগুলোই হচ্ছে—মনের সঙ্কল্লবৃত্তি। ইতিপূর্ব্বে যে সকল বিষয় তীব্রভাবে ভেবেছিদ্, তার একটা মানসিক প্রবাহ থাকে, ধ্যানকালে ঐগুলি তাই মনে ওঠে। সাধকের মন যে ক্রমে স্থির হবার দিকে যাচ্ছে, ঐগুলি ওঠা বা ধ্যানকালে মনে পড়াই তার প্রমাণ। মন কথন কথন কোন ভাব নিয়ে একবৃত্তিত্ব इय-- উहात्रहे नाम निवकन्न धान। आत मन यथन সর্ববৃত্তিশৃত্ত হয়ে আসে—তথন নিরাধার এক অখণ্ড বোধস্বরূপ প্রত্যক্ চৈতত্যে গলে যায়। উহার নামই বৃত্তিশূন্ত নির্বিকল্প সমাধি। আমরা ঠাকুরের মধ্যে এ উভন্ন সমাধি মৃত্মু ছঃ প্রতাক্ষ করেছি। চেষ্টা করে তাঁকে ঐ সকল অবস্থা আন্তে হত না। আপনা আপনি সহসা হয়ে যেত। সে এক আ<sup>\*</sup>চর্য্য ব্যাপার! <mark>তাঁকে দেখে</mark> ত এসব ঠিক বুঝতে পেরেছিলুম। প্রত্যহ একাকী धान कर्त्व। मव जानना जानि थूल गात। विछा-রূপিণী মহামায়া ভিতরে ঘুমিয়ে রয়েছেন, তাই সব জান্তে পাচ্ছিদ্ না। ঐ কুলকুগুলিনীই হচ্ছেন তিনি। ধ্যান কর্বার পূর্বে যথন নাড়ীশুদ্ধ কর্বি, তথন মনে মনে মূলাধারস্থ কু গুলিনীকে জোরে জোরে আঘাত কর্বি আর বল্বি, "জাগ মা", "জাগ মা" ! ধীরে ধীরে এ সব অভ্যাস করতে হয়। Emotional sideটে (ভাব-প্রবণতা ) ধ্যানের কালে একেবারে দাবিয়ে দিবি। ঐটের বড় ভয়। যারা বড় emotional (ভাবপ্রবন), তাদের
কুণ্ডলিনী ফড়্ ফড়্ করে ওপরে ওঠে বটে, কিন্তু
উঠ্তেও যতক্ষণ নাব্তেও ততক্ষণ। যথন নাবেন, তথন
একেবারে- সাধককে অধঃপাতে নিয়ে গিয়ে ছাড়েন।
এজ্ঞ্য ভাব-সাধনার সহায় কীর্ত্তন ফীর্তুনের একটা
ভয়ানক দোষ আছে। নেচে কুঁদে সামন্বিক উচ্ছাদে ঐ
শক্তির উর্জগতি হয় বটে—কিন্তু স্থায়ী হয় না, নিয়গামিনী হবার কালে জীবের ভয়ানক কামবৃত্তির
আধিক্য হয়। আমার আমেরিকার বক্তৃতা শুনে সামন্বিক
উচ্ছাদে মাগী-মিন্দেগুলোর মধ্যে অনেকের ভাব হত—
কেউ বা জড়বং হয়ে যেত। আমি অমুসন্ধানে পরে
জান্তে পেরেছিলাম, ঐ অবস্থার পরই অনেকের কামপ্রবৃত্তির আধিক্য হত। স্থির ধ্যান ধারণার অনভ্যাদেই
ওক্রপ হয়।

শিয়া। মহাশর, এ সকল গুহু সাধন-রহস্ত কোন শাস্ত্রে পড়ি নাই। আজ নৃতন কথা গুনিলাম।

ষামিজ্বী। সব সাধন-রহন্ত কি আর শাস্ত্রে আছে ?—এগুলি
গুরু-শিন্তু পরস্পরায় গুপ্তভাবে চলে আস্ছে। খুব সাবধানে ধ্যান ধারণা কর্বি। সাম্নে স্থগন্ধি ফুল
রাণ্বি, ধুনা জাল্বি। যাতে মন পবিত্র হয়, প্রথমতঃ
তাই কর্বি। গুরু ইষ্টের নাম কর্তে কর্তে বল্বি—
জীব জগৎ সকলের মঙ্গল হোক! উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম
অধঃ উর্দ্ধ সব দিকেই গুভ সক্ষরের চিম্বা ছড়িয়ে তবে

ধ্যানে বদ্বি। এইরপ প্রথম প্রথম কর্তে হয়। তার পর স্থির হরে বসে (যে কোন মুখে বদ্লেই হল) মন্ত্র দেবার কালে যেমনটা বলেছি, সেইরপ ধ্যান কর্বি। একদিনও বাদ দিবিনি। কাজের ঝঞ্চাট থাকে ত অস্ততঃ পনর মিনিটে সেরে নিবি। একটা নিষ্ঠা না থাক্লে কি হয় রে বাপ ?

এইবার স্বামিন্ধী উপরে যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন—
"তোদের অল্লেই আআদৃষ্টি থুলে যাবে। যথন হেথার এসে পড়েছিদ,
তথন মৃক্তি কুল্তি ত তোদের করতলে। এখন ধ্যানাদি করা
ছাড়া আর্ত্তনাদপূর্ণ সংসারের হঃখও কিছু দ্র কর্তে বন্ধপরিকর
হয়ে লেগে যা দেখি। কঠোর সাধনা করে এ দেহ পাত করে
ফেলেছি। এই হাড় মাংসের খাঁচার আর যেন কিছু নেই। তোরা
এখন কাজে লেগে যা, আমি একট্ জিরুই। আর কিছু না
পারিদ্য, এই সব যত শাস্ত্র ফান্ত পড় লি, এর কথা জীবকে শোনাগে।
এর চেয়ে আর দান নেই। জ্ঞান-দানই সর্বশ্রেষ্ঠ দান।"

## দাবিংশ বল্লী

স্থান—বেল্ড় মঠ বৰ্ষ—১৯০২

#### विषय्र

মঠে কঠোর বিধি-নিয়মের প্রচলন—"আত্মারামের কোটা" ও উহার শক্তি পরীক্ষা—আমিজীর মহন্ত্ব সম্বন্ধে শিষ্যের প্রেমানন্দ স্বামীর সহিত কথোপকথন— পূর্ববঙ্গের অবৈত্তবাদ বিস্তার করিতে আমিজীর শিষ্যকে উৎসাহিত করা, এবং বিবাহিত হইলেও ধর্ম্মলাভ হইবে বলিয়া তাহাকে অভয়দান—শ্রীঞীরামকৃঞ্জদেবের সন্মাসী শিষ্যবর্গ সম্বন্ধে আমিজীর বিখাস—নাগ মহাশয়ের সিদ্ধ-সক্করত।

স্বামিন্ধী মঠেই অবস্থান করিতেছেন। শাস্ত্রালোচনার জন্ত মঠে প্রতিদিন প্রশ্নোত্তর ক্লাস হইতেছে। স্বামী শুদ্ধানন্দ, বিরন্ধানন্দ ও স্বরূপানন্দ এই ক্লাসের ভিতর প্রধান ব্রিক্রান্ত্র। ঐরপে শাস্ত্রালোচনাকে স্বামিন্ত্রী চির্চা" শব্দে নির্দেশ করিতেন এবং "চর্চা" করিতে সন্ম্যাসী ও ব্রন্ধচারিগণকে সর্বাদা বহুধা উৎসাহিত করিতেন। কোন দিন গীতা, কোন দিন ভাগবৎ, কোন দিন বা উপনিষৎ ও ব্রহ্মস্ত্র-ভাষ্যের আলোচনা হইতেছে। স্বামিন্ধীও প্রান্ত্র নিত্তাই তথায় উপস্থিত থাকিয়া প্রশ্ন সকলের মীমাংসা করিয়া দিতেছেন। স্বামিন্ধীর আদেশে একদিকে যেমন কঠোর নিয়মপূর্ব্বক ধ্যান-ধারণা চলিয়াছে, অপর দিকে তেমনি শাস্ত্রালোচনার জন্ত ঐ ক্লাসের প্রাত্যহিক অধিবেশন হইতেছে। তাহার শাসন সর্ব্বথা শিরোধার্য্য করিয়া সকলেই তৎপ্রবর্ত্তিত

নিয়ম অম্পরণ করিয়া চলিতেন। মঠবাসিগণের আহার, শরন, পাঠ, ধ্যান—সকলই এখন কঠোর-নিয়মবদ্ধ। কাহারও কোন দিন ঐ নিয়মের একট্ এদিক্ ওদিক্ হইলে, নীতিমর্য্যাদাভঙ্কের জ্বন্য সেদিন তাহাকে মঠে ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ হইয়া যায়। তাহাকে সেদিন পল্লী হইতে নিজ্ঞে ভিক্ষা করিয়া আনিতে হয় এবং ঐ ভিক্ষায় মঠভূমিতে নিজ্ঞেই রন্ধন করিয়া খাইতে হয়। আবার সংঘগঠনকল্পে স্বামিজীর দ্রদৃষ্টি কেবলমান্ত মঠবাসিগণের জ্বন্ত ক্তকগুলি দৈনিক নিয়ম করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, কিন্তু ভবিয়তে অমুর্দ্ধের মঠের রীতিনীতি ও কার্যাপ্রণালীর সম্যগালোচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত অমুশাসন সকলও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উহার পাণ্ডুলিপি অ্যাপি বেলুড় মঠে স্বত্বের রক্ষিত আছে।

প্রত্যহ স্থানান্তে স্বামিজী ঠাকুরঘরে যান, ঠাকুরের চরণামৃত পান করেন, শ্রীপাছকা মন্তকে স্পর্ণ করেন এবং ঠাকুরের জন্মান্থিসপ্র্টীত কৌটার সন্মৃথে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। এই কৌটাকে তিনি "আআরামের কৌটা" বলিয়া অনেক সময় নির্দেশ করিতেন। এই সময়ের অল্লিন পূর্বে ঐ "আআরামের কৌটা"কে লইয়া এক বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হয়। একদিন স্থামিজী উহা মন্তকে স্পর্ণ করিয়া ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইতেছেন —এমন সময় সহসা তাঁহার মনে হইল, 'সতাই কি ইহাতে আআরাম ঠাকুরের আবেশ রহিয়াছে ? দেখিব পরীক্ষা করিয়া'— ভাবিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, "ঠাকুর ! যদি তুমি রাজধানীতে উপস্থিত অমৃক মহারাজকে মঠে তিন দিনের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আইস, তবে ব্ঝিব, তুমি সতাসতাই এখানে

শাছ।" মনে মনে ঐরপ বলিয়া, তিনি ঠাকুর্বর হইতে বাহির হইরা আসিলেন এবং ঐ বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলিলেন না; কিছুক্ষণ পরে ঐ কথা একেবারে ভ্লিয়া গেলেন। পরদিন তিনি কার্যান্তরে কয়েক ঘণ্টার জ্বল্য কলিকাতায় যাইলেন। অপরায়ে মঠে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, সত্যসত্যই ঐ মহারাজা মঠের নিকটবর্ত্তী ট্রাঙ্ক্ রোড্ দিয়া যাইতে যাইতে পথে গাড়ী থামাইয়া, শামিজীর অবেষণে মঠে লোক পাঠাইয়াছিলেন এবং তিনি মঠে উপস্থিত নাই শুনিয়া, মঠ-দর্শনে অগ্রসর হন নাই। সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র স্বামিজীর নিজ্ব সঙ্কল্লোত্গণের নিকট ঐ বিষয় জ্ঞাপন করিয়া তিনি "আআরামের কোটা"কে বিশেষ সন্তর্পণে পূজা করিতে তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন।

আজ শনিবার। শিশ্ব বৈকালে মঠে আদিয়াই স্বামিজীর ঐ
দিদ্দদ্ধরের বিষয় অবগত হইয়াছে। স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া
উপবেশন করিবামাত্র সে জানিতে পারিল, তিনি তখনই বেড়াইতে
বাহির হইবেন, স্বামী প্রেমানন্দকে সঙ্গে যাইবার জন্ম প্রস্তুত
ইইতে বলিয়াছেন। শিশ্বের একান্ত বাসনা, স্বামিজীর সঙ্গে যার
কিন্তু অমুমতি না পাইলে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে ভাবিয়া বিসয়া
বহিল। স্বামিজী আলখাল্লা ও গৈরিক বসনের কানঢাকা টুপী
পরিয়া, একগাছি মোটা লাঠি হাতে করিয়া বাহির হইলেন—
শশ্চাতে স্বামী প্রেমানন্দ। যাইবার পূর্ব্বে শিশ্বের দিকে চাহিয়া
বলিলেন, "চল—যাবি ?" শিশ্ব ক্বতক্বতার্থ হইয়া স্বামী প্রেমানন্দের
শশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

কি ভাবিতে ভাবিতে স্বামিজী অন্তমনে পথ চলিতে লাগিলেন।
ক্রমে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ রোড্ ধরিরা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শিষ্য
স্বামিজীর ঐরপ ভাব দেখিয়া, কথা কহিয়া তাঁহার চিস্তা ভঙ্গ
করিতে সাহসী না হইয়া, প্রেমানন্দ মহারাজের সহিত নানা গ্র
করিতে করিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়, ঠাকুর—
স্বামিজীর মহত্ব সম্বন্ধে আপনাদের কি বলিতেন, তাহাই বলুন।''
(স্বামিজী তথন কিঞ্জিৎ অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন।)

স্বামী প্রেমানন্দ। কত কি বল্তেন তা তোকে একদিনে কি বল্ব ? কথনও বল্তেন, "নরেন অথণ্ডের ঘর থেকে এসেছে।" কথনও বল্তেন, "ও আমার শুলুর ঘর।" আবার কথনও বল্তেন, "এমনটি জগতে কথনও আসে নাই—আস্বে না।" একদিন বলেছিলেন, "মহামায়া ওর কাছে যেতে ভর পায়!" বাস্তবিকই উনি তথন কোন ঠাকুর দেবতার কাছে মাথা নোয়াতেন না। ঠাকুর একদিন সন্দেশের ভিতরে করে উহাকে জগরাথদেবের মহাপ্রসাদ থাইয়ে দিয়েছিলেন। পরে ঠাকুরের রূপায় সব দেখে শুনে ক্রমে ক্রমে উনি সব মানলেন।

শিষা। আমার সঙ্গে নিত্য কত হাস্ত পরিহাস করেন। এখন কিন্তু এমন গন্তীর হইশ্বা রহিশ্বাছেন যে কথা কহিতে ভব্ন হইতেছে।

প্রেমানন্দ। কি জানিস্ ?—মহাপুরুষেরা কথন কি ভাবে থাকেন —তা আমাদের মনবুদ্ধির অগোচর। ঠাকুরের জীবংকালে দেখেছি, নরেনকে দ্রে দেখে তিনি সমাধিষ্থ হয়ে পড়তেন; যাদের ছোঁয়া জিনিষ থাওয়া উচিত নয় বলে অন্ত সকলকে খেতে নিষেধ করতেন, নরেন তাদের ছোঁয়া থেলেও কিছু বল্তেন না। কথনও বল্তেন, "মা, ওর অদ্বৈতজ্ঞান চাপা দিয়ে রাথ—আমার ঢের কাজ আছে।" এসব কথা কেই বা বৃষ্বে—আর কাকেই বা বল্ব?

শিষা। মহাশয়, বাস্তবিকই কথন কথন মনে হয়, উনি মায়ৄষ
নহেন। কিন্তু—আবার কথাবার্ত্তা, য়ুভিন-বিচার
করিবার কালে মায়ুষ বলিয়া বোধ হয়। এমনি মনে
হয়, যেন কোন আবরণ দিয়ে সে সময় উনি আপনার
যথার্থ স্বরূপ বৃঝিতে দেন না!

প্রেমানন। ঠাকুর বল্তেন, "ও যথনি জান্তে পারবে—ও কে,
তথনি আর এথানে থাক্বে না, চলে যাবে।" তাই
কাজকর্ম্মের ভেতরে নরেনের মনটা থাক্লে, আমরা
নিশ্চিস্ত থাকি। ওকে বেশী ধ্যান ধারণা কর্তে
দেখলে আমাদের ভর হয়।

এইবার স্বামিজী মঠাভিম্থে প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে স্বামী প্রেমানল ও শিষ্যকে নিকটে দেখিয়া তিনি
বলিলেন, "কিরে তোদের কি কথা হচ্ছিল?" শিষা বলিল,
"এই সব ঠাকুরের সম্বন্ধীয় নানা কথা হইতেছিল।" উত্তর শুনিয়াই
স্বামিজী আবার অভ্যমনে পথ চলিতে চলিতে মঠে ফিরিয়া
আসিলেন এবং মঠের আমগাছের তলায় যে ক্যাম্পথাটখানি

তাঁছার বসিবার জ্বন্ত পাতা ছিল তাছাতে উপবেশন করিলেন এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পরে মুখ ধুইয়া উপরের বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন, "তোদের দেশে বেদাস্তবাদ প্রচার কর্তে লেগে যা না কেন? ওথানে ভয়ানক তম্রমন্ত্রের প্রাহ্মভাব। অদ্বৈতবাদের সিংহনাদে বাঙ্গাল দেশটা তোৰপাড় করে তোৰ দেখি। তবে জ্বান্ব তুই বেদাস্তবাদী। ব্রহ্মস্থত্র এই সব পড়া। ছেলেদের ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দে। আর বিচার করে তান্ত্রিক পণ্ডিতদের হারিয়ে দে। গুনেছি, তোদের দেশে লোকে কেবল ন্যায়শান্ত্রের কচ্কচি পড়ে। ওতে আছে কি? ব্যাপ্তিজ্ঞান আর অনুমান-এই নিরেই হয়ত নৈয়ায়িক পঞ্জিতদের মাসাবধি বিচার চলেছে ! সাত্মজ্ঞানলাভের তাতে আর কি বিশেষ সহায়তা হয় বলু ? বেদাস্ত-সিদ্ধাস্তিত ব্ৰদ্ধতবের পঠন-পাঠন না হলে কি আর দেশের উপায় আছে রে? তোদের দেশেই হোক্ বা নাগ মহাশদ্বের বাড়ীতেই হোক্ একটা চতুস্পাঠী থুলে দে। তাতে এই দব দংশান্ত্র পাঠ হবে, আর ঠাকুরের জীবন আলোচনা হবে। ঐব্ধপ কর্লে তোর নিজের কল্যাণের দঙ্গে দঙ্গে কত লোকের কল্যাণ হবে। তোর কীর্ত্তিও থাকবে।"

শিশ্ব। মহাশয়, আমি নামধশের আকাজ্রা রাথি না। তবে
আপনি যেমন বলিতেছেন, সময়ে সময়ে আমারও ঐরপ
ইচ্ছা হয় বটে। কিয় বিবাহ করিয়া সংসারে এমন ।
জড়াইয়া পড়িয়াছি য়ে, মনের কথা বোধ হয় মনেই
পাকিয়া ধাইবে।

ষামিজী। বে করেছিস্ত কি হয়েছে ? মা বাপ ভাই বোন্কে

অন্নবন্ত দিয়ে যেমন পালন কচ্ছিস্ স্ত্রীকেও তেমনি

কর্বি, বস্। ধর্মোপদেশ দিয়ে তাকেও তোর পথে

টেনে নিবি। মহামান্তার বিভূতি বলে সম্মানের চক্ষে

দেখ্বি। ধর্ম উদ্যাপনে 'সহধর্মিণী' বলে মনে কর্বি।

অন্ত সময়ে অপর দশ জনের মত দেখ্বি। এইরূপ
ভাব্তে ভাব্তে দেখ্বি মনের চঞ্চলতা একেবারে মরে

যাবে। ভার কি ?

স্বামিজীর অভয়বাণী শুনিয়া শিয়া আশ্বন্ত হইল।
আহারান্তে স্বামিজী নিজের বিছানায় উপবেশন করিলেন।
অপর সকলের প্রদাদ পাইবার তথনও সময় হয় নাই। সেজন্ত শিয়া স্বামিজীর পদসেবা করিবার অবসর পাইল।

স্বামিজীও তাহাকে মঠের সকলের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবার জন্ম কথাচ্ছলে বলিতে লাগিলেন, "এই সব ঠাকুরের সন্তান দেখ্ছিদ্, এরা সব অভূত ত্যাগী, এদের সেবা করে লোকের চিত্তক্দি হবে—আত্মতত্ব প্রত্যক্ষ হবে। 'পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' গীতার উক্তি শুনেছিদ্ ত ? এদের সেবা কর্বি। তা হলেই সব হয়ে যাবে। তোকে এরা কত স্নেহ করে, জ্বানিদ্ ত ?"

শিশ্ব। মহাশন্ত্র, ই হাদের কিন্তু ব্ঝা বড়ই কঠিন বলিয়া মনে হয়। এক এক জনের এক এক ভাব!

ৰীমিজী। ঠাকুর ওস্তাদ মালী ছিলেন কিনা! তাই হরেক রকম ফুল দিয়ে এই সংঘরূপ তোড়াট বানিয়ে গেছেন। যেখানকার যেটি ভাল, সব এতে এসে পড়েছে—

#### স্বাসি-শিয়্য-সংবাদ

কালে আরও কত আস্বে। ঠাকুর বল্তেন, "যে একদিনের জ্বন্তও অকপট মনে ঈশ্বরকে ডেকেছে, তাকে এথানে আস্তেই হবে।" যারা সব এথানে রয়েছে, তারা এক একজন মহাসিংহ; আমার কাছে कूँ हुएक थारक वरन अस्तर मामाछ मानूष वरन मन् করিদ্ নি। এরাই আবার যথন বাহির হবে তথন এদের দেখে লোকের চৈত্য হবে। অনন্ত-ভাবময় ঠাকুরের শরীরের অংশ বলে এদের জান্বি। আমি এদের ঐ ভাবে দেখি। ঐ যে রাথাল রয়েছে, ওর মত Spirituality (ধর্মভাব) আমারও নেই। ঠাকুর ছেলে বলে ওকে কোলে করতেন, খাওয়াতেন—একত্র শয়ন কর্তেন। ও আমাদের মঠের শোভা— আমাদের রাজা। ঐ বাবুরাম, হরি, সারদা, গঙ্গাধর, শরৎ, শণী, স্থবোধ প্রভৃতির মত ঈশ্বরবিশ্বাদী ছনিয়া যুরে দেখতে পাবি কি না সন্দেহ। এরা প্রত্যেকে ধর্মশক্তির এক একটা কেন্দ্রের মত। কালে ওদেরও সব শক্তির বিকাশ হবে।

শিশ্য অবাক্ হইয়া গুনিতে লাগিল; স্বামিঞ্জী আবার বলিলেন, "তোদের দেশ থেকে নাগ মশার ছাড়া কিন্তু আর কেউ এল না। আর ত্ব একজন যারা ঠাকুরকে দেখেছিল—তারা তাঁকে ধরতে পাল্লে না।" নাগ মহাশয়ের কথা শ্বরণ করিয়া যামিঞ্জী কিছুক্ষণের জন্ম স্থির হইয়া রহিলেন। স্বামিজী গুনিয়াছিলেন, এক সময়ে নাগ মহাশয়ের বাড়ীতে গঙ্গার উৎস উঠিয়াছিল। সেই কথাটি স্মরণ করিয়া শিশ্যকে বলিলেন, "হাঁরে, ঐ ঘটনাটা কিরূপ বল দিকি ?"

শিষ্য। আমিও ঐ ঘটনা শুনিরাছি মাত্র—চক্ষে দেখি নাই।
শুনিরাছি, একবার মহাবারুণী যোগে পিতাকে সঙ্গে
করিয়া নাগ মহাশয় কলিকাতা আসিবার জন্ত প্রস্তুত
হন। কিন্তু লোকের ভিড়ে গাড়ী না পাইয়া তিন
চার দিন নারায়ণগঞ্জে থাকিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া
আসেন। অগত্যা নাগ মহাশয় কলিকাতা য়াওয়ার
সঙ্কল্ল ত্যাগ করেন ও পিতাকে বলেন, "মন শুদ্ধ হলে
মা গঙ্গা এখানেই আস্বেন।" পরে যোগের সময়
বাড়ীর উঠানের মাটি ভেদ করিয়া এক জলের উৎস
উঠিয়াছিল,—এইরূপ শুনিয়াছি। যাহারা দেখিয়াছিলেন,
তাঁহাদের অনেকে এখনও জীবিত আছেন। আমার
তাঁহার সঙ্গলাভের বহু পূর্ব্বে ঐ ঘটনা ঘটয়াছিল।

স্বামিজী। তার আর আশ্চর্য্য কি ? তিনি সিদ্ধসঙ্কর মহাপুরুষ; তার জ্বন্ত ঐরূপ হওয়া আমি কিছু আশ্চর্য্য মনে . করি না।

বলিতে বলিতে স্বামিজী পাশ ফিরিয়া শুইয়া একটু তন্ত্রাবিষ্ট ইইলেন।

তদ্বৰ্ণনে শিষ্য প্ৰসাদ পাইতে উঠিয়া গেল।

## ত্রয়োবিংশ বল্লী

স্থান—কলিকাতা হইতে মঠে নৌকাযোগে

वर्ध-- ३३०२

বিষয়

ষামিনীর নিরভিমানিতা—কামকাঞ্চনের সেবা ত্যাগ না করিলে ঠাকুরকে 
ক্রিকিটিক বুঝা অসন্তব—ঠাকুর শ্রীরামকুঞ্চনেরের অন্তরক ভক্ত কাহারা—সর্ববত্যাগী সন্ন্যামী ভক্তেরাই সর্ববিকাল ধাগতে অবতার মহাপুরুষদিগের ভাব প্রচার
করিরাছেন—গৃহী ভক্তেরা ঠাকুরের সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহাও আংশিক
ভাবে সত্যা—মহান্ ঠাকুরের একবিন্দু ভাব ধারণ করিতে পারিলে মামুষ ধ্যা

হন্ধ—সন্ন্যামী ভক্তদিগকে ঠাকুরের বিশেষভাবে উপদেশ দান—কালে সমগ্র
পৃথিবী ঠাকুরের উদারভাব প্রহণ করিবে—ঠাকুরের কুপাপ্রাপ্ত সাধুদের সেবা
বন্দনা মানবের কল্যাণকর।

শিশ্য আজ বৈকালে কলিকাতার গঙ্গাতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতে পাইল, কিছুদ্রে একজন সন্ন্যাদা আহীরিটোলার ঘাটের দিকে অগ্রদর হইতেছেন। তিনি নিকটস্থ হইলে শিশ্য দেখিল, সাধু আর কেহ নন—তাহারই গুরু, স্বামী শ্রীবিবেকানল।—স্বামিজীর বামহন্তে শালপাতার ঠোঙ্গান্ন চানাচুর ভাজা; বালকের মত উহা খাইতে খাইতে তিনি আনল্দে পথে অগ্রদর হইতেছেন। ভ্বনবিখ্যাত স্বামিজীকে ঐরপে পথে চানাচুর ভাজা খাইতে খাইতে আগমন করিতে দেখিন্না, শিশ্য শ্বাক্ হইন্না তাঁহার নিরভিমানিতার কথা ভাবিতে লাগিল।

পরে তিনি সল্পস্থ ইইলে, শিন্ত তাঁহার চরণে প্রণত ইইয়া তাঁহার ইঠাৎ কলিকাতা আগমনের কারণ জিজ্ঞাদা করিল।

স্বামিজ্ঞী। একটা দরকারে এসেছিলুম। চল্, তুই মঠে যাবি ?
চারটি চানাচুর ভাঙ্গা থা না ? বেশ হুন ঝাল আছে।

শিয় হাসিতে হাসিতে প্রসাদ গ্রহণ করিল ও মঠে যাইতে স্বীকৃত হইল।

স্বামিজী। ভবে একথানা নৌকা ছাথ্।

শিশ্য দৌড়িয়া নৌকা ভাড়া করিতে ছুটিল। ভাড়া লইয়া
মাঝিদের সহিত দর দস্তর চলিতেছে, এমন সময় স্বামিজীও তথায়
আসিয়া পড়িলেন। মাঝি মঠে পৌছাইয়া দিতে আট আনা
চাহিল। শিশ্য হুই আনা বলিল। "ওদের সঙ্গে আবার কি দর
দস্তর কচ্ছিদ্ ?" বলিয়া স্বামিজী শিশ্যকে নিরস্ত করিলেন এবং
মাঝিকে "যাঃ, আট আনাই দিব"—বলিয়া নৌকায় উঠিলেন।
ভাটার প্রবল টানে নৌকা অতি ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং
মঠে পৌছিতে প্রায় দেড় ঘন্টা লাগিল। নৌকামধ্যে স্বামিজীকে
একাকী পাইয়া, শিশ্য তাঁহাকে নিঃসঙ্গোচে সকল বিষয় জিজাসা
করিবার বেশ স্থযোগ লাভ করিল। এই বংসরের (১৩০৯) ২০শে
আমাঢ়েই স্বামিজী স্বরূপ সংবরণ করেন। ঐ দিনে গঙ্গাবক্ষে
স্বামিজীর সহিত শিশ্যের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাই অগ্র

ঠাকুরের বিগত জ্বন্মোৎসবে শিশ্য তাঁহার ভক্তদিগের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া যে তত্ত্ব ছাপাইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে প্রদক্ষ উঠাইয়া বামিজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই তোর রচিত স্তবে

ষাদের যাদের নাম করেছিদ্, কি করে জান্লি তাঁরা সকলেই ঠাকুরের সাক্ষোপান্ধ ?

শিষ্য। মহাশন্ন, ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদিগের নিকট এতদিন থাতান্বাত করিতেছি; তাঁহাদেরই মৃথে শুনিন্নাছি, ইহারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত।

স্বামিজী। ঠাকুরের ভক্ত হতে পারে, কিন্তু সকল তক্তেরা ত তাঁর (ঠাকুরের) সাঙ্গোপাঙ্গের ভেতর নয় ? ঠাকুর কানীপুরের বাগানে আমাদের বলেছিলেন, "মা দেখাইয়া দিলেন, এরা সকলেই এখানকার (আমার) অন্তরঙ্গ লোক নয়।" স্ত্রী ও পুরুষ উভয় ভক্তদের সম্বন্ধেই ঠাকুর সেদিন ঐরপ বলেছিলেন।

অনন্তর ঠাকুর নিজ ভক্তদিগের মধ্যে যে ভাবে উচ্চাবচ শ্রেণী নির্দেশ করিতেন, সেই কথা বলিতে বলিতে স্থামিজী ক্রমে গৃহস্থ ও সন্মাস-জীবনের মধ্যে যে কতদ্র প্রভেদ বর্ত্তমান তাহাই শিষ্যকে বিশদরূপে ব্ঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

স্থামিজী। কামিনী-কাঞ্চনের সেবাও কর্বে—আর ঠাকুরকেও
ব্যবে—এ কি কথনও হয়েছে?—না, হতে পারে ? ও
কথা কথনও বিশ্বাস কর্বিনি। ঠাকুরের ভক্তদের ভেতর
অনেকে এখন "ঈশ্বরকোট" "অন্তরঙ্গ" ইত্যাদি বলে
আপনাদের প্রচার কর্ছে। তাঁর ত্যাগ বৈরাগ্য কিছুই
নিতে পাল্লে না, অথচ বলে কিনা তারা সব ঠাকুরের
অন্তরঙ্গ ভক্ত। ওসব কথা ঝেঁটিয়ে ফেলে দিবি।
যিনি ত্যাগীর "বাদসা", তাঁর কুপা পেয়ে কি কেউ

কথন কাম-কাঞ্নের সেবার জীবন যাপন কর্তে পারে ?

শিয়। তবে কি মহাশয়, যাহার। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত নন ?

স্বামিন্ধী। তা কে বল্ছে ? সকলেই ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করে Spiritualityর (ধর্মাস্তৃতির) দিকে অগ্রসর হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। তারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত। তবে কি জানিদ্?—সকলেই কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গ নয়। ঠাকুর বল্তেন, "অবতারের সঙ্গে কল্লাস্তরের সিদ্ধ ঋষিরা দেহ ধারণ করে জগতে আগমন করেন। তাঁরাই ভগবানের সাক্ষাৎ পার্যদ। তাঁদের দারাই ভগবান্ কার্য্য করেন বা জগতে ধর্মভাব প্রচার করেন।" এটা জেনে রাধ্বি—অবতারের সাঙ্গোপান্ধ একমাত্র তাঁরাই বাঁরা পরার্থে সর্ব্বত্যাগী—হাঁরা ভোগস্থু কাকবিষ্ঠার স্থায় পরিত্যাগ করে ''জগদ্ধিতায়'' ''জীবহিতায়'' জীবনপাত করেন। ভগবান্ ঈশার শিয়েরা সকলেই সন্ন্যাসী। শকর, রামাত্বজ, শ্রীচৈতন্ত ও বুদ্দদেবের সাক্ষাৎ রূপাপ্রাপ্ত সঙ্গীরা সকলেই সর্ববত্যাগী সন্মাসী। এই সর্ববত্যাগী সন্নাসীরাই গুরুপরম্পরাক্রমে জগতে বন্ধবিগা প্রচার করে আস্ছেন। কোথার, কবে ওনেছিস্—কামকাঞ্চনের দাদ হয়ে থেকে মাতুষ, মাতুষকে উদ্ধার করতে বা ঈশ্বর লাভের পথ দেখিয়ে দিতে পেরেছে? আপনি মুক্ত না

হলে অপরকে কি করে । মৃক্ত কর্বে ? বেদ বেদান্ত ইতিহাস পুরাণ সর্বাত্ত দেখু তে পাবি—সন্ন্যাসীরাই সর্বাত্ত সর্বাদেশে লোকগুরুরপে ধর্ম্মের উপদেষ্টা হয়েছেন। History repeats itself—যথা পূর্বাং তথা পরম্—এবারও তাই হবে। মহাসমন্বানার্য্য ঠাকুরের কৃতী সন্ম্যাসী সন্তানগণই লোকগুরুরপে জগতের সর্বাত্ত পূঞ্জিত হচ্ছে ও হবে। ত্যাগী ভিন্ন অন্তের কথা ফাকা আওয়াজের মত শৃত্তে লয় হয়ে যাবে। মঠের যথার্থ ত্যাগী সন্ন্যাসিগণই ধর্মভাব রক্ষা ও প্রচারের মহাকেক্র-স্বরূপ হবে। বুঝু লি ?

শিষ্য। তবে ঠাকুরের গৃহস্থ ভক্তেরা যে তাঁহার কথা নানাভাবে প্রচার করিতেছেন, সে সব কি সত্য নয় ?

সামিজী। একেবারে সত্য নয় বলা যায় না; তবে, তারা ঠাকুরের সম্বন্ধে যা বলে, তা সব partial truth (আংশিক সত্য)। যে য়েমন আধার, সে ঠাকুরের তত্ত্বিকু নিয়ে তাই আলোচনা কর্ছে। ঐরূপ করাটা মন্দ নয়। তবে তাঁর ভজের মধ্যে এরূপ যদি কেহ ব্যে থাকেন যে, তিনি যা ব্যেছেন বা বল্ছেন, তাই একমাত্র সত্য, তবে তিনি দয়ার পাত্র। ঠাকুরকে কেহ বল্ছেন—তান্ত্রিক কৌল, কেহ বল্ছেন—চৈতভাদেব নারদীয় ভজিণ প্রচার করতে জন্মেছিলেন, কেহ বল্ছেন—সাধন ভজন করাটা ঠাকুরের অবতারত্বে বিশ্বাসের বিরুদ্ধ, কেহ বল্ছেন—সয়াসী হওয়া ঠাকুরের অভিমত

নয়, ইত্যাদি কত কথা গৃহী ভক্তদের মুখে ভনবি---ও সব কথায় কান দিবিনি। তিনি যে কি-কত কত পূর্বাগ-অবতারগণের জ্বমাট্রাধা ভাবরাজ্যের রাজা, তা জীবনপাতী তপস্থা করেও একচুল বুঝাতে পার্লুম না। তাই তাঁর কথা সংযত হয়ে বলতে হয়। যে যেমন আধার; তাঁকে তিনি ততটুকু দিয়ে ভরপুর করে গেছেন। তাঁর ভাবসমুদ্রের উচ্ছাদের একবিন্দু ধারণা করতে পেলে, মানুষ তথনি দেবতা হয়ে যায়। সর্বভাবের এমন সমন্বয় জগতের ইতিহাসে আর . কোথাও কি খুঁজে পাওয়া যায় ?--এই থেকেই বোঝ্ তিনি কে দেহ ধরে এসেছিলেন। অবতার বল্লে, তাঁকে ছোট করা হয়। তিনি যথন তাঁর সন্ন্যাসী ছেলেদের বিশেষভাবে উপদেশ দিতেন, তথন অনেক সময় নিজে উঠে চারদিক খুঁজে দেখ্তেন কোন গেরন্ত সেখানে আস্ছে কি না। যদি দেখ্তেন—কেহ নেই বা আস্ছে না, তবেই জ্লন্ত ভাষায় ত্যাগতপস্থার মহিমা বর্ণন করতেন। সেই সংসার-বৈরাগ্যের প্রবল উন্দীপনাতেই ত আমরা সংসারত্যাগী উদাসীন।

শিশু। গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে তিনি এত প্রভেদ রাথিতেন ?
শামিজী। তা তাঁর গৃহী ভক্তদেরই জিজ্ঞাসা করে দেখিস্ না।
বুনেই ছাখ্ না কেন—তাঁর যে সব সন্তান ঈশ্বরলাভের
জ্ঞা ঐহিক জীবনের সমস্ত ভোগ ত্যাগ করে পাহাড়ে
পর্বতে, তাঁর্থে আশ্রমে, তপস্থার দেহপাত কর্ছে, তারা

বড়—না, যারা তাঁর সেবা, বন্দনা, স্মরণ, মনন কচ্ছে,
অথচ সংসারের মায়া মোহ কাটিয়ে উঠ্তে পার্ছে না,
তারা বড় ? যারা আত্মজানে জীবদেবায় জীবনপাত কর্তে
অগ্রসর, যারা আকুমার উর্জরেতা, যারা ত্যাগবৈরাগ্যের
মৃত্তিমান চলদ্বিগ্রহ, তারা বড়—না, যারা মাছির মত
একবার ফুলে বসে পরক্ষণেই আবার বিহায় বস্ছে, তারা
বড় ?—এসব নিজেই বুঝে গ্রাধ্।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, ঘাঁহারা তাঁহার (ঠাকুরের) কুপা পাইয়া-ছেন, তাঁহাদের আবার সংসার কি? তাঁহারা গৃহে থাকুন বা সন্ধ্যাস অবলম্বন করুন, উভয়ই সমান, আমার এইরূপ বলিয়া বোধ হয়।

স্বামিজী। তাঁর রূপা থারা পেরেছে, তাদের মন, বৃদ্ধি কিছুতেই
আর সংসারে আসক্ত হতে পারে না। রূপার test
(পরীক্ষা) কিন্তু হচ্ছে—কাম-কাঞ্চনে অনাসক্তি। সেটা
যদি কারও না হয়ে থাকে তবে সে ঠাকুরের রূপা কথনই
ঠিক ঠিক লাভ করে নাই।

পূর্ব প্রসঙ্গ এইরূপে শেষ হইলে শিশু অন্থ কথার অবতারণা করিয়া স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনি যে দেশ বিদেশে এত পরিশ্রম করিয়া গেলেন ইহার ফল কি হইল ?"

স্বামিঞ্জী। কি হরেছে, তার কিছু কিছু মাত্র তোরা দেখ্তে পাবি। কালে পৃথিবীকে ঠাকুরের উদার ভাব নিতে হবে, তার স্টনা হরেছে। এই প্রবল বন্তাম্থে দকলকে ভেদে যেতে হবে। শিয়া। আপনি ঠাক্রের সম্বন্ধে আরও কিছু বনুন। ঠাকুরের প্রসঙ্গ আপনার মুখে শুনিতে বড় ভাল লাগে।

স্বামিজী। এই ত কত কি দিনরাত শুন্ছিদ্। তাঁর উপমা তিনিই। তাঁর কি তুলনা আছে রে?

শিষ্য। মহাশন্ত, আমরা ত তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। আমাদের উপায় ?

শামিজী। তাঁর সাক্ষাং রুপাপ্রাপ্ত এই সব সাধুদের সঙ্গলাভ ত করেছিল, তবে আর তাঁকে দেখ্লিনি কি করে বল্? তিনি তাঁর ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে বিরাজ কর্ছেন। তাঁদের সেবা বন্দনা কর্লে, কালে তিনি revealed প্রাকাশিত) হবেন। কালে সব দেখ্তে পাবি।

শিষ্য। আচ্ছা মহাশন্ত্র, আপনি ঠাকুরের রুপাপ্রাপ্ত অন্ত শকলের কথাই বলেন। আপনার নিজের সম্বদ্ধে ঠাকুর যাহা বলিতেন, দে কথা ত কোন দিন কিছু বলেন না ?

শামিজী। আমার কথা আর কি বল্ব ? দেখ ছিদ্ ত—আমি
তাঁর দৈত্যদানার ভিতরকার একটা কেউ হব। তাঁর
সামনেই কথন কথন তাঁকে গালমন্দ কর্তুম্। তিনি
ভবে হাসতেন।

বলিতে বলিতে স্বামিজীর মূথমণ্ডল স্থির গন্তীর হইল। গঙ্গার
দিকে শৃত্তমনে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন।
দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। নৌকাও ক্রমে মঠে পৌছিল।
স্বামিজী তথন আপন মনে গান ধরিয়াছেন—

"(কেবল) আশার আশা, ভবে আসা, আসামাত্র সার হল।

এখন সন্ধ্যাবেলায় ঘরের ছেলে ঘরে নিয়ে চল।"—ইত্যাদি
গান শুনিয়া শিয়্ম শুস্তিত হইয়া স্থামিজীর ম্থপানে তাকাইয়া
রহিল।

গান সমাপ্ত হইলে স্বামিজী বলিলেন, "তোদের বাঙ্গাল-দেশে স্থক্ত গায়ক জন্মায় না। মা গঙ্গার জ্বল পেটে না গেলে স্থক্ত হয় না।"

এইবার ভাড়া চুকাইয়া স্বামিজী নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং জামা খুলিয়া মঠের পশ্চিম বারান্দায় উপবিষ্ট হইলেন। স্বামিজীর গৌরকান্তি এবং গৈরিক বদন সন্ধ্যার দীপালোকে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

# চজুর্বিংশ বল্লী

শেষ দেখা

স্থান—বেলুড় মঠ

वर्व—১२०२

বিধয়

জাতীর আহার, পোষাক ও আচার পরিত্যাগ দূরণীয়—বিভা সকলের নিকট হইতে শিবিতে পারা ধার, কিন্তু বে বিভাশিক্ষার জাতীরত্ব লোপ পার, তাহার সর্ববধা পরিহার কর্ত্তব্য—পরিচ্ছদ সম্বন্ধে শিষ্যের সহিত কথোপকথন—শামিজীর নিকট শিষ্যের ধ্যানৈকাগ্রতা লাভের জন্ম প্রার্থনা—শ্বামিজীর শিষ্যকে শাশিবিদিদ করা—বিদার।

আজ ১৩ই আষাতৃ। শিশ্য বালি হইতে সন্ধার প্রাক্কালে
মঠে আসিরাছে। বালিতেই তথন তাহার কর্মস্থান। অশু সে
আফিসের পোষাক পরিয়াই আসিয়াছে। উহা পরিবর্ত্তন করিবার
সময় পায় নাই। আসিয়াই স্বামিজীর পাদপলে প্রণত হইয়া
সে তাঁহার শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিল। স্বামিজী বলিলেন—
"বেশ আছি। (শিষ্যের পোষাক দেখিয়া) তুই কোট প্যাণ্ট
পরিস্—কলার পরিস্ নি কেন?" ঐ কথা বলিয়াই নিকটস্থ
শামী সারদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার যে সব কলার
আছে, তা থেকে তুটো কলার একে কাল (প্রাতে) দিস্
ত।" সারদান্দ স্বামীও স্বামিজীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া
লইলেন।

অতঃপর শিষ্য মঠের অন্ত এক গৃহে উক্ত পোষাক ছাড়িয়া, হাত মুখ ধুইয়া স্বামিজীর কাছে আদিল। স্বামিজী তথন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আহার, পৌষাক ও জাতীয় আচার ব্যবহার পরিত্যাগ কর্লে, ক্রমে জাতীয়ত্ব লোপ হয়ে যায়। বিদ্যা সকলের কাছেই শিখ্তে পারা যায়। কিন্তু যে বিন্যালাভে জাতীয়-ত্বের লোপ হয়, তাতে উয়তি হয় না—অধঃপাতের স্থচনাই হয়।" শিষ্য। মহাশয়, আফিস অঞ্চলে এখন সাহেবদের অন্তুমোদিত

স্বামিজী। তা কে বারণ কর্ছে? আফিস অঞ্চলে কার্যান্থরোধে

ঐরপ পোষক পরবি বৈ কি। কিন্তু ঘরে গিয়ে ঠিক

বাঙ্গালী বাবু হবি। সেই কোঁচা ঝুলান, কামিজ গায়,

চাদর কাঁধে। বুঝুলি?

শিষ্য। আজে হাঁ।

যামিজী। তোরা কেবল সার্ট (কামিজ) পরেই এবাড়ী ওবাড়ী বাস্—ওদেশে (পাশ্চাত্যে) এরপ পোষাক পরে লোকের বাড়ী যাওয়া ভারী অভদ্রতা—naked (নেংটো) বলে। সার্টের উপর কোট না পর্লে, ভদ্রলোকে বাড়ী চুকতেই দেবে না। পোষাকের ব্যাপারে তোরা কি ছাই অমুকরণ কর্তেই শিথেছিদ! আজকালকার ছেলে-ছোক্রারা যে সব পোষাক পরে, তা না এদেশী—না ওদেশী, এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর স্বামিজী গঙ্গার ধারে একটু পদচারণা করিতে লাগিলেন। সঙ্গে কেবলমাত্র শিশুই রহিল। শিশু সাধন সম্বন্ধে একটি কথা এখন স্বামিজীকে বলিবে কি না, ভাবিতে লাগিল।

স্বামিজী। কি ভাব্ছিদ্? বলেই ফেল না। (যেন মনের কথা টের পাইরাছেন!)

শিশ্য সলজ্জভাবে বলিতে লাগিল, "মহাশয়, ভাবিতেছিলাম যে, আপনি যদি এমন একটা কোন উপায় শিথাইয়া দিতেন, যাহাতে থুব শীঘ্র মন স্থির হইয়া পড়ে—যাহাতে থুব শীঘ্র ধ্যানস্থ ইইতে পারি—তবে থুব উপকার হয়। সংসারচক্রে পড়িয়া সাধন ভদ্দনের সময়ে মন স্থির করিতে পারা ভার।"

স্বামিজী শিয়ের ঐরপ দীনতা দর্শনে বড়ই সম্ভোষ লাভ করিলেন বোধ হইল। প্রত্যুত্তরে তিনি শিয়কে সম্প্রেহ বলিলেন,
— "থানিক বাদে আমি উপরে যথন একা থাক্ব, তথন তুই যাস। ঐ বিষয়ে কথাবার্তা হবে এখন।"

শিশ্য আনন্দে অধীর হইয়া, স্বামিন্ধীকে প্নঃপ্নঃ প্রণাম করিতে লাগিল। স্বামিন্ধী "থাক্ থাক্" বলিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে স্বামিন্ধী উপরে চলিয়া যাইলেন।

শিষ্য ইত্যবদরে নীচে একজন সাধুর সঙ্গে বেদান্তের বিচার আরম্ভ করিয়া দিল এবং ক্রমে দৈতাদৈত মতের বাগ্বিতগুায় মঠ কোলাহলময় হইয়া উঠিল। গোলযোগ দেখিয়া শিবানন্দ মহারাজ তাহাদের বলিলেন, "ওরে, আন্তে আন্তে বিচার কর্; অমন চীৎকার কর্লে স্থামিজীর ধ্যানের ব্যাঘাত হবে।" শিষ্য ঐ কথা শুনিয়া স্থির হইল এবং বিচার সাক্ষ করিয়া উপরে

#### স্বামি-শিশ্ত-সংবাদ

শিশু উপরে উঠিয়াই দেখিল, স্বামিজী পশ্চিমান্তে মেজেতে বিদিয়া ধ্যানস্থ হইয়াছেন। মুখ অপূর্বভাবে পূর্ণ, যেন চন্দ্রকান্তি সুটিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহার সর্বাঙ্গ একেবারে স্থির—যেন "চিত্রার্পিতারস্ত ইবাবতস্থে।" স্বামিজীর সেই ধ্যানস্থ মূর্ত্তি দেখিয়া সে অবাক্ হইয়া নিকটেই দাঁড়াইয়া রহিল এবং বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়াও, স্বামিজীর বাহ্ হুঁশের কোন চিহ্ন না দেখিয়া, নিঃশব্দে ঐ স্থানে উপবেশন করিল। আরও অর্দ্ধ ঘন্টা অতীত হইলে, স্বামিজীর ব্যবহারিক রাজ্যসম্বন্ধীয় জ্ঞানের যেন একটু আভাস দেখা গেল; তাঁহার বন্ধ পাণিপদ্ম:কম্পিত হইতেছে, শিশ্য দেখিতে পাইল। উহার পাঁচ সাত মিনিট বাদেই স্বামিজী চক্ষ্ক্রমীলন করিয়া শিশ্যের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "কথন্ এথানে এলি ?" শিশ্য। এই কতক্ষণ আসিয়াছি।

স্বামিক্ষী। তা বেশ। এক গ্লাস জল নিয়ে আয়।

শিষ্য তাড়াতাড়ি স্থামিজীর জন্ত নির্দিষ্ট কুঁজো হইতে জন লইয়া আসিল। স্থামিজী একটু জন পান করিয়া গ্লাসটি শিষ্যকে যথাস্থানে রাখিতে বলিলেন। শিষ্য ঐরূপ করিয়া আসিয়া পুনরায় স্থামিজীর কাছে বসিল।

স্বামিজী। আজ খুব ধ্যান জমেছিল।

শিশু। মহাশন্ত্র, ধ্যান করিতে বসিলে মন যাহাতে ঐরপ ভূবিরা যার, তাহা আমাকে শিথাইয়া দিন।

স্বামিজী। তোকে সব উপায় ত পূর্ব্বেই বলে দিয়েছি, প্রতাহ সেই প্রকার ধ্যান কর্বি। কালে টের পাবি। আচ্ছা, বল দেখি, তোর কি ভাল লাগে ?

- শিয়। মহাশন্ত, আপনি যেরূপ বলিরাছেন, সেরূপ করিয়া থাকি,
  তথাচ আমার ধ্যান এখনও ভাল জমে না। কখন
  কখন আবার মনে হয়—কি হইবে ধ্যান করিয়া? অতএব
  বোধ হয়, আমার ধ্যান হইবে না, এখন আপনার চিরসামীপ্যই আমার একান্ত বাহুনীয়।
- স্থামিজী। ও সব weaknessএর (মানসিক দৌর্বলার) চিহ্ন।
  সর্বাদা নিত্যপ্রত্যক্ষ আত্মান্ন তন্মর হয়ে যাবার চেষ্টা
  কর্বি। আত্মদর্শন একবার হলে, সব হল—জন্ম-মৃত্যুর
  পাশ কেটে চলে যাবি।
- শিশ্য। আপনি রুপা করিয়া তাহাই করিয়া দিন। আপনি
  আজ নিরিবিলি আসিতে বলিয়াছিলেন, তাই
  আসিয়াছি। আমার যাতে মন স্থির হয়, তৎসম্বন্ধে কিছু
  করিয়া দিন্।
- স্বামিজী। সময় পেলেই ধ্যান কর্বি। স্থ্যুমা-পথে মন যদি একবার চলে যায় ত আপনা আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে—বেশী কিছু আর কর্তে হবে না।
- শিষ্য। আপনি ত কত উৎসাহ দেন! কিন্তু আমার সত্যবস্ত প্রত্যক্ষ হইবে কি ? যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া মৃক্ত হইতে পারিব কি ?
- স্বামিন্দ্রী। হবে বৈ কি। আকীট-ব্রহ্মা সব কালে মুক্ত হয়ে যাবে— আর তুই হবিনি ? ও সব weakness ( হর্বলতা ) মনেও স্থান দিবিনি।
  - हेशत भत्र विनित्नन, "ल्राकावान् ह—वीर्यावान् ह, आश्रुक्कान

লাভ কর্—আর 'পরহিতায়' জীবন পাত কর্—এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ।"

অতঃপর প্রসাদের ঘণ্টা পড়ার স্বামিন্ধী শিষ্যকে বলিলেন,—
"যা, প্রসাদের ঘণ্টা পড়েছে"।

শিয় স্থামিজীর পদপ্রান্তে প্রণত হইরা ক্বপা ভিক্ষা করায়, স্থামিজী শিয়ের মস্তকে হাত দিয়া আশীর্কাদ করিলেন ও বলিলেন, "আমার আশীর্কাদে যদি ভোর কোন উপকার হয় ত বল্ছি, ভগবান্ রামক্রফ তোকে ক্বপা করুন। এর চেয়ে বড় আশীর্কাদ আমি জানি না।"

শিয় এইবার আনন্দিত মনে নীচে নামিয়া আসিয়া শিবানন্দ মহারাজকে স্বামিজীর আশীর্জাদের কথা বলিল। শিবানন্দ স্বামী ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, "যাঃ বাঙ্গাল, তোর্ সব হয়ে গেল। এর পর স্বামিজীর আশীর্জাদের ফল জান্তে পার্বি।"

আহারান্তে শিশু আর দে রাত্রে উপরে যায় নাই। কারণ, শ্বামিজী আজ সকাল সকাল নিদ্রা যাইবার জন্ত শয়ন করিয়াছিলেন।

পরদিন প্রিপ্রত্যুবে শিষ্যকে কার্য্যান্থরোধে কলিকাতার ফিরিয়া যাইতেই হইবে। স্নতরাং তাড়াতাড়ি হাত মৃথ ধুইরা সে উপরে স্বামিজীর কাছে উপস্থিত হইল।

शामिकी। এथनि यावि ?

শিষ্য। আজাহা।

স্বামিজী। আগামী রবিবারে আসবি ত ?

শিষ্য। নিশ্চয়।

চতুর্বিবংশ বল্লী

স্বামিন্ধী। তবে আয়; ঐ একথানি চল্তি নৌকাও

আস্ছে।

শিশ্য স্থামিজীর পাদপন্মে এজন্মের মত বিদার লইয়া চলিল। সে তথনও জানে না যে, তাহার ইষ্টদেবের দঙ্গে স্থলশরীরে তাহার এই শেষ দেখা। স্থামিজী তাহাকে প্রসন্নবদনে বিদার দিয়া পুনরায় বলিলেন, "রবিবার আসিদ্।" শিষ্যও "আসিব" বলিয়া নীচে নামিয়া গেল।

শ্বামী সারদানল তাহাকে যাইতে উন্নত দেখিয়া বলিলেন—
"ওরে, কলার ছটো নিয়ে যা। নইলে স্বামিজীর বকুনি খেতে হবে।"
শিশ্ব বলিল, "আজ বড়ই তাড়াতাড়ি—আর একদিন লইয়া যাইব—
আপনি স্বামিজীকে এই কথা বলিবেন।"

চল্তি নৌকার মাঝি ডাকাডাকি করিতেছে। স্থতরাং শিশ্য ঐ কথাগুলি বলিতে বলিতেই নৌকার ছুটিল। শিশ্য নৌকার উঠিরাই দেখিতে পাইল, স্বামিজ্ঞী উপরের বারান্দার,পাইচারী করিতেছেন। সে তাঁহাকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়ানৌকার ভিতরে প্রবেশ করিল। নৌকা ভাটার টানে আধ ঘন্টার মধ্যেই আহীরিটোলার ঘাটে পঁছছিল।

ইহার সাতদিন পরেই স্থামিজী স্বস্থরপ সংবরণ করেন। শিঘ্য ঐ ঘটনার পূর্বে কোন আভাসই প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহার দেহান্তের দ্বিতীয় দিনে সংবাদ পাইয়া, সে মঠে উপস্থিত হয়। স্বতরাং স্থলশরীরে স্থামিজীর সন্দর্শন তাহার ভাগ্যে আর ঘটিয়া উঠে নাই।

স্বামি-শিশ্ত-সংবাদ সমাপ্ত

שמו מחבר בחבר

23 DEC 1959



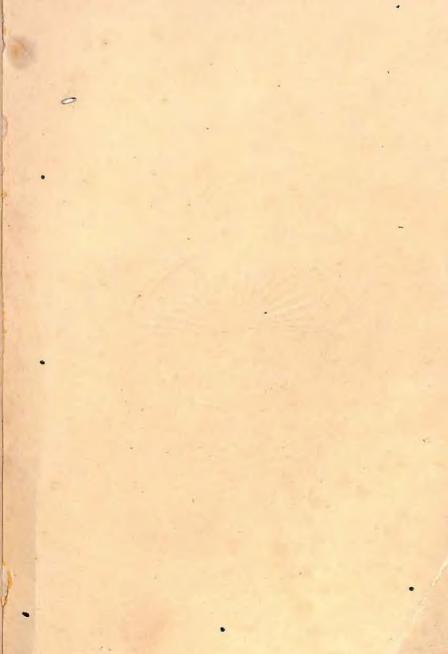

